#### প্রাপ্তিস্থান

#### ইণ্ডিরান্ প্রেদ্—এলাহাবাদ ইণ্ডিরান্ পাব্লিশিং হাউদ, ২২ কর্ণওয়ালিদ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্ৰেস হইতে শ্ৰীঅপূৰ্বকৃষ্ণ বস্থ ৰার। মালিত ও প্ৰকাশিত।

### প্রত্-নক্ত্র

+>>

## শ্রীজগদানন্দ রায়-প্রণীত

প্রকাশক ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ এলাহাবাদ ১৯১৫

[ সর্বা স্বাস্থ রক্ষিত ]

[ ম্লা ১০ এক টাকা চারি আন]

যথন বইখানি লেখা হইতেছিল, তথন কতক
অংশ পড়িয়া আশ্রম-বালকদের শুনাইয়াছিলাম;
ইহাতে তুমিই বেশি আনন্দ পাইয়াছিলে। যখন
তুমি রোগ-শয্যায় শয়ান, বই ছাপা হইল কিনা, তথনো
সন্ধান লইয়াছিলে। এখন তুমি পরলোকে; বড়ই
আক্ষেপ হইতেছে, ছাপা বই তোমার হাতে দিতে
পারিলাম না। তাই আজ এখানি তোমার নামে
উৎসর্গ করিলাম।

ভোমার মশাই

### নিবেদন

বিজ্ঞ পাঠক ছই-চারি পৃষ্ঠা উল্টাইলেই বুঝিবেন, পুস্তকথানি তাঁহাদের জন্ম লেখা হয় নাই। অল্প বয়সে জ্যোতিষের গল্পে বড়ই আনন্দ পাইতাম, ইচ্ছা হইত সমব্যুক্ষ ছুইচারি জন ছেলেকে ডাকিয়া জ্যোতিষের গল্প বলি; কিন্তু তখন ইহা হইয়া উঠে নাই। বাল্যের সেই সাধটিপ্রোঢ় বয়সে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাই ভাবিতেছি, ছেলেদের মনের মত করিয়া বইখানি লিখিতে পারিলাম কি না।

ছেলেদের জন্ম জ্যোতিষের বই লিখিতেছি জানিয়ী আমেরিকার ফ্লাগ্স্টফ্ মানমন্দিরের ভুবনবিখ্যাত জ্যোতিষী লাওয়েল্ সাহেব বড় দূরবীণে উঠানো গ্রাহ-নক্ষত্রের অনেক-গুলি ছবি পাঠাইয়াছিলেন। সেই ছবিরই কতকগুলি পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। এই স্থযোগে লাওয়েল্ সাহেবকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ব্ৰহ্মচৰ্য্যাশ্ৰম, শান্তিনিকেতন । আখিন, ১৩২২

প্রীজগদানন্দ রায়।

# সূচী

|                        |                | _         |     |     | পত  | वाक          |
|------------------------|----------------|-----------|-----|-----|-----|--------------|
| বিষয়                  |                |           |     |     | •   | 3            |
| আমাদের পৃথিব           | ì              |           | *** | *** | ••• | 74           |
|                        | •••            |           | ••• | ••• | ••• | -            |
|                        | •••            | •••       |     | ••• | ••• | २५           |
| •                      |                |           |     |     | ••• | २४           |
|                        |                |           |     | ••• | ••• | 98           |
| সূর্য্যের বর্ণমণ্ডল    | ۹              |           |     |     | ••• | 88           |
| সূর্য্যের ছটামণ্ড      |                |           |     | ••• | ••• | 89           |
| সূর্ব্যের আলো          |                |           |     |     | ••• | 0 :          |
| মুহা <b>প্র</b> লয়    |                |           |     | ••• | ••• | 6 6          |
| नरा-नः<br>ठीक          | •••            |           |     | ,,, |     | er           |
|                        |                |           |     |     |     | <b>'</b> \$8 |
| <b>ठांटमत्र खाटश</b> र |                |           |     |     |     | 95           |
| চাঁদের উপরব            | ার অবহ।        | •••       | ••• |     |     | 98           |
| টাদের কলক              |                | •••       | ••• | ••• |     | 99           |
| ठारमञ्ज्ञ कला          | •••            | •••       | ••• |     |     | ৮২           |
| कारणब अहन              | •••            | •••       | ••• |     |     | ه ح          |
| চাদে মাসুব '           | আছে কি ?       |           | ••• | ••• | ••• | Ьp           |
| ठाएम प्रवास            | <b>নাত্রি</b>  |           | ••• | ••• |     | . a:         |
| টাদের মৃত্যু           | •••            |           |     | ••• | ••• | -            |
| পৃথিবীর মৃত্           | ন্ <b>ভ</b> য় |           | ••• |     | ••• | 36           |
| সুধ্যের ছোট            |                |           |     |     | ••• | 20           |
| • বুধ                  | •••            | <u></u> . |     |     | ••• | >            |
| X                      | •••            |           |     | ••• | ••• | >•           |

| A CONTRACT         |               |             |     |       |      | Hat         |
|--------------------|---------------|-------------|-----|-------|------|-------------|
| Hiller)            | *** "         | 444         | *** | 4 *** | ,    | 35          |
| नेक्टलंड हैं। ए    |               | •••         | *** | ***   | ***  | 53          |
| সুব্যের বড় গ্রহ   | ***           | •••         | *** | *##   | •••  | 54          |
| <b>अर्क्</b> षिका  | ***           | _***        | *** |       |      | ડર          |
| ৰুহ <b>্</b> শতি   | •••           | •••         | ••• | •••   | ***  | 30          |
| বুৰুশক্তিৰ চাদ     | • **          | •••         | ••• | ••    |      | 20          |
| MFF                | *** 5         | •••         | ••• | ***   | •••  | >6          |
| শনির চজ            | •••           | •••         | *** | •••   | ***  | 78          |
| শনির চাদ           | •••           | •••         | ••• | ••    |      | >8          |
| <b>इ</b> क्टरबनम्  | ***           | •••         | *** | •••   |      | 24          |
| বেপচুন্            | •••           | '           |     | •••   |      | 34          |
| ध्यत्कळ्           | ***           |             |     | •••   |      | 24          |
| হালির ধ্মকেডু      | •••           | •••         | ,   | ***   |      | 39          |
| ধ্যকেতুর আকৃ       |               | •••         | ••• | •••   |      | <b>&gt;</b> |
| উ <b>কা</b> পিণ্ড  | •••           | •••         |     | •••   | 11.  | 76          |
| নকত্ৰ              | •••           | •••         | ••• | •••   |      | 730         |
| নক্ষত্ৰদের সংখ্যা  |               | •••         | ••• | •••   | ***  | ₹•          |
| नकजरमङ्ग मृद्रष    | •••           | •••         |     |       |      | ۹.          |
| नकतात्रत व्यवश्    | ı             |             | ••• | •••   | ***  | ۹.          |
| বসক সক্ষত্ৰ        | •••           | •••         | •   | •••   | Via. | ٤,          |
| নক্ষমদের আলে       | া বাড়ে কৰে ৫ | <b>कन</b> १ | 164 | ***   | ***  | 4>          |
| नक्षापत्र सन्त्र   | ***           | •••         | ••• | •••   | ***  | 3.2         |
| ' <b>নীহা</b> রিকা | •••           |             | ••• | ***   |      | 48          |
| र्या-कारका ७९      | পত্তি         | •••         | *** |       |      | <b></b>     |
| मक्यं क्या         | *             | •••         | ••• | -     |      | <b>.</b>    |
| वाशास्त्र त्या     | ভিৰ           | •••         | *** | ×     |      | 3,0         |
|                    |               |             |     |       |      | • •         |



#### প্রহ-নক্ষত্র

## আমানের পৃথিবী

জ্যোতিষীরা বলেন, আকাশে যে হাজার হাজার ছোট-বড় নক্ষত্র আছে, আমাদের পৃথিবী তাহাদেরি মত একটি। সূর্য্য এবং বড় বড় নক্ষত্র যেমন সর্ব্বদাই গরম থাকিয়া অলিতেছে, পৃথিবী অবশ্রুই দে-প্রকার অলিতেছে না। ইহার ভিতর গরম থাকিলেও উপর বেশ ঠাওা হইয়া গিয়াছে। স্বর্য্যের আলো আসিয়া পৃথিবীতে পড়িলে, পৃথিবী সেই আলোতে আলোকিত হয়। পৃথিবী ছাড়িয়া বদি তোমরা টাদে বা নিকটের কোনো নক্ষত্রে গিয়া দাঁড়াইতে পার, তবে সেখান হইতে স্বর্য্যের আলোকে আলোকিত এই পৃথিবীকে টাদের মত উচ্ছল দেখিবে।

এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, যে প্রকাণ্ড পৃথিবীর উপরে আমরা বাস করিতেছি, তাহার আকার কিরকম ?

খোলা মাঠের মাঝে দাঁড়াইরা চারিদিকে ভাকাইলে মনে হর, যেন পুথিবীটা আমাদের ফুট্বল্খেলার মাঠের মত সমতল। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তাহা নর। পুথিবী কঞ্চনই ফুট্বলের মাঠের মত সমতল নর,— ইহা ফুট্বলেরই মত গোল।

#### গ্রহ-নক্ষত্র

মনে কর, একটা বড় টেবিলের উপরে ছইটি পিপীলিকা মিষ্টান্নের থোকে ঘুরিয়া বেড়াইভেছে। টেবিল্ সমতল, এদিকের পিপীলিক।

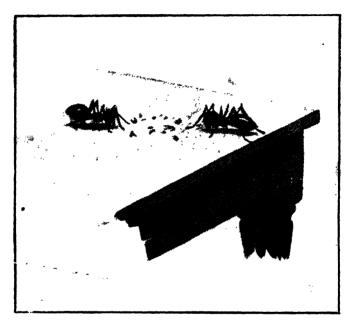

টেবিলের উপরে হুইটি পিপীলিকা মিষ্টান্নের থোঁজে ঘরিয়া বেডাইতেছে

ওদিকের পিপীলিকাকে দেখিতে পাইবে না কি ?—নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে

তথন মনে করা যাউক, যেন একটা কূট্বল্ হতা দিয়া ঝুলাইয়া রাখা গিরাছে এবং তাহার উপরে ছুইটা পিপীলিকা ছাড়িয়া দেওয়া হইরাছে। পর পৃষ্ঠার ছবিটি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, হুইটি পিপীলিকা একই বলের উপরে আছে, কিছু কেই কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না।

আবার মনে কর, যেন নীচেকার পিপীলিকা উপরের পিপীলিকার সহিত দেখা করিতে উপর দিকে উঠিতে আন্তম্ভ করিরাছে ! এথানে



ফুটবলের উপরে তুইটি পিপীলিকা

অবশুই তুইএরই দেখা-শুনা হইবে; কিন্তু হঠাৎ হইবে না। উপরের শিশীলিকাটি প্রথমে নীচের শিশীলিকার সেই লম্বা লম্বা শুঁরো ছটি দেখিতে পাইবে। তার পরে তাহার দেহের সর্বাংশই দেখিতে পাইবে।

্যে-স্কৃণ সাঁকোর উপরকার রাস্তা হাতীর পিঠের মত চালু, ভাহাতেও ঠিক আগেকার মত ব্যাপার দেখা যায়।

মনে কর, একটি লোক এই রকম একটা সাঁকোর একপ্রান্তে

দাঁড়াইয়া আছে এবং অপরপ্রান্ত হইতে একটা গাড়ী সাঁকোর

তৈগরে আসিতেছে। লোকটি প্রথমে গাড়ীখানা দেখিতে পাইবে না।

কারণ, সাঁকোর ঢালু অংশ দৃষ্টি আটুকাইয়া দিবে।

ইহার পরে গাড়ী

দীকোর উপর অগ্রসর হইতে থাকিলে, প্রথমে গাড়োরানের পাগড়ীটা ভার পরে গাড়ীর ছাদ এবং সকলের শেষে গাড়ী, গঙ্গ ও চাকা নজরে পড়িবে।

তোমরা বদি কলিকাতার ভাগীরথীর উপরকার হাওড়ার প্ল দেখিরা থাক, তবে ঐ কথাগুলি বেশ ব্রিবে। এই পুলের উপরকার রাস্তা হাতীর পিঠের মতই ঢালু। কলিকাতার দিকের রাস্তায় দাঁড়াইয়া যদি হাওড়া ট্রেশনের গাড়ীগুলা কি রকমে আসিতেছে দেখ, তবে প্রথমে গাড়ীগুলাকে দেখিতেই পাইবে না। তার পরে সেগুলি ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকিলে, একএকটু করিয়া শেষে তাহাদের সর্বাঙ্গ দেখিতে পাইবে।

আমাদের পৃথিবী যে হাতীর পিঠের মত সভ্যই ঢালু, তাহা ঐ-প্রকার পরীক্ষাতেই স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে।

সহরের মধ্যে বা অপর স্থলভাগে এই পরীক্ষা করা যায় না, কারণ খর-বাড়ী পাহাড়-পর্কত সন্মুখে দাঁড়াইয়া পরীক্ষার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়। সমুক্তই এই পরীক্ষার উপবৃক্ত স্থান। সেখানে ঘর-বাড়ী নাই, পাহাড়-পর্কত প্রায়ই দেখা যায় না; বৃহৎ জলরাশি চারিদিকে ধু ধূ করে। জাহাজে চড়িয়া যখন সমুদ্রের উপর দিয়া যাওয়া যার, তখন ধুব দ্রের জাহাজগুলিকে দেখা যায় না। পৃথিবীর উপরটা হাতীর পিঠের মত ঢালু, তাই ঐ ঢালু অংশ মাঝে দাঁড়াইছা থাকিয়া দ্রের জাহাজ-গুলিকে আড়াল দিয়া রাঝে। তার পরে সেগুলি যতই নিকটে আসিতে থাকে, একে একে তাহাদের সকল অংশই নজরে পড়ে। প্রথমে জাহাজের চোঙ্ কিংবা মান্তল দেখা যায়, তার পরে জাহাজের কাম্রা ইত্যাদি এবং সকলের শেষে তাহাদের তলাটা নজরে পড়ে।

কুট্বলের পরীক্ষাতেও আমরা উহাই দেখিরাছিলায় নীচের শিশীলিকা বধন উপরের শিশীলিকার সহিত দেখা করিতে চলিরাছিল,



একটি ছেটি নদী। তাহার উপরে একটি শাকে। শাকোর এক প্রান্ত হইতে একটি লোক ও অপর প্রাম্ত হইতে একৰানি গাড়ী সাকোয় উপরে আসিতেছে

তথন তাহাদের মধ্যে হঠাৎ দেখা-শুনা হর নাই। প্রথমে ভাহার শুরা দেখা গিয়ছিল, তার পরে আরো জগ্রসর হইলে ভাহার পা-শুলি-পর্য্যস্থ ক্রমে ক্রমে দেখা গিয়ছিল। সাঁকোর উপর দিয়া গাড়ী আসার উদাহরণেও আমরা ঐ রকমটাই দেখিয়ছিলাম। গাড়ীর সকল অংশ একেবারে দেখা যায় নাই; প্রথমে গাড়োয়ান, তার পরে গাড়ীর ছাদ, তার পরে গরুর মাথা এবং শেষে গাড়ীর সকল অংশ দেখা গিয়ছিল। থোলা সমুদ্রেব উপর দিয়া জাহাজের যাওয়া-আসাতেও ঐ প্রকার দেখা গেল। কাজেই স্বীকার করিতে হইতেছে, আমাদের পৃথিবীটা ফুট্বলের মত ঢালু।

হ'চার মাইল জমিতে এই ঢাল বুঝা যায় না; সমুদ্রের মাঝে জাহাজের উপরে দাঁড়াইয়া যখন অনেক দ্রের জাহাজকে আসিতে দেখা যায়, তখনি উহা জানা যায়।

ফুট্বলের বেড় মাপিলে তাহা নেড় ফিট্ বা হুই ফিটের অধিক হয় না; কিন্তু পৃথিবীর বেড় প্রায় গঁচিশ হাজার মাইল এবং মাটির ভিতর দিয়া মাঝথানটা মাপিলে প্রায় চারি হাজার মাইল হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের পৃথিবীকে ফুট্বলের সঙ্গে তুলনা করা গেল বটে, কিন্তু এই ফুট্বলটি বে কত বড় তাহা অনায়াদে অনুমান করা যাইতে পারে। তার উপরে আবার পশুতেরা বলেন, বিনা হতায় ফুট্বলকে আকাশে ঝুলাইয়া রাখিলে যেমন হয়, আমাদের গোলাকার রহৎ পৃথিবীটি ঠিক দেই-রকম আকাশে বিনা হতায় ঝুলিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। আমরা পৃথিবীর উপরকার ফুলু প্রাণী, কাজেই আমরাও পৃথিবীর বাড়ে চাপিয়া ছুটিয়া চলিয়ছি।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, পৃথিবী যে সতাই চলিতেছে তাহার প্রমাণ কোথার ?—ইহার প্রমাণ্ড আছে। গাড়ী, নৌকা বা চীমারে চাপিয়া চলিবার সময়ে চাকার শব্দে, জলের শব্দে এবং তাহার হেলা-দোলাতে 7.9

আমরা বৃশ্বিতে পারি, যে আমরা চলিরাছি। পৃথিবী চলিবার সমরে সেপ্রকার কাঁপুনি দের না, হেলে না, দোলে না এবং শব্দুও করে না;
কাজেই আমরা পৃথিবীতে চাপিরা চলিরাও বৃশ্বিতে পারি না যে, আমরা
চলিতেছি। মহাসমুদ্রের মাঝে যদি এমন একথানি স্থামারে চড়িয়া যাওয়া
য়ায় যে, ঝহার কলের ঝন্ঝনানি নাই, হেলা-দোলা নাই, তাহা হইলে
যেমন আমরা বৃশ্বিতে পারি না যে, স্থামার চলিতেছে কি দাড়াইয়া আছে,
তেমনি নিঃশব্দ অচঞ্চল পৃথিবীর উপরে চড়িয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়াও
আমরা তাহার চলা বৃশ্বিতে পারি না। এই কথাটা খুব অন্তুত,
কিন্তু অন্তুত হইলেও সম্পূর্ণ সত্য।

প্রান্তে বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেই আমরা স্থ্যকে পূর্ব্বদিকে আকাশের পারে দেখিতে পাই। তার পরে যত বেলা বাড়িতে খাকে, স্থ্য তত আকাশের উপরে উঠিতে থাকে; শেষে বারোটার পরে পশ্চিমে হেলিয়া সন্ধার সময়ে পশ্চিম আকাশে স্থ্য অন্ত যার। রাত্রিভেও দেখা যার, চাঁদও সেই রকম করে। চাঁদ যেখানেই থাকুক্, এক-একটু করিয়া পশ্চিম দিকেই চলিতে থাকে এবং শেষে পশ্চিম আকাশে অন্ত যায়। কেবল চাঁদ নয়, রাত্রিভে যে-সকল ছোটবড় নক্ষত্র আকাশে উদিত হয়, তাহারাও পূর্ব্বদিক্ হইতে ধীরে ধীয়ে চলিয়া পশ্চিমে অন্ত যায়।

চন্দ্র, স্থা এবং নক্ষত্রদের এই পূর্ব্ব হইতে শীশ্চিমে গিরা অন্ত বাইবার কারণ তোমরা বলিতে পার কি ? পাণী বেমন আমাদের বাড়ীর পূর্বানিকের গাছ হইতে উড়িরা মাণার উপর দিরা চলে এবং শেষে পশ্চিম দিকের বটগাছে গিরা বসে, চন্দ্র স্থা এবং নক্ষত্রগুলি কি সেই রক্ষমে আকাশের উপর দিরা উড়িরা চলে ? ুইহারা পূর্ব্ব হইতে সভাই বে পশ্চিমে চলিরা অন্ত ঘার. ভাহা অস্বীকার করা বার না, কারণ, ইহা আমরা নিক্ষের চোখেই দেখিতে গাই। কিছু পশ্চিতেরা বন্ধেন,

ঠিক উন্টা কথা; ইহারা বলেন, স্থা ও নক্ষত্রেরা আকাশে স্থির হইয়া দাঁড়াইরা আছে; আমাদের পৃথিবীই কেবল লাটুর মন্ত ঘূরিয়া ঘূরিয়া এক গোলাকার পথে স্থোর চারিদিকে ঘূরপাক্ থাইতেছে। ইহান্ডেই স্থোর ও নক্ষত্রদের উদয়-অন্ত দেখা যার।

বোধ হয় এই কথাটা বৃঝিলে না। আছে। মনে কর, তুমি যেন
স্থা হইয়া এক জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইলে এবং তোমার বয় ধরণীকে
বলিলে, "আমার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াও"। ধরণী তোমাকে ঘুরিয়া
বেড়াইতে লাগিল। এখন যেন তুমি তাহাকে বলিলে, "উছঁ: ! হ'ল না।
তুমি নিজে ঘুরপাক খাও এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার চারিদিকে ঘুরিয়া
বেড়াও"। ধরণীর খুব ঘুর লাগিল বটে, কিন্তু মনে কর, যেন সে
তোমার কথায় নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে তোমার চারিদিকে ঘুরিতে
লাগিল এবং তুমি মাঝে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আমোদ দেখিতে লাগিলে।

এই ঘুরপাক থেলা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, তুমি দ্বির আছ, ধরণীই ঘুরিতেছে। পশুতেরা বলেন, পৃথিবীকে লইয়া আমাদের স্ব্যা মহাকাশে এই রক্ম একটা ঘুরপাক থেলা করে। স্ব্যা তোমারি মত আকাশে দ্বির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং আমাদের পৃথিবী ধরণীর মত স্ব্যাের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেবল ঘুরিয়া বেড়ানো নয়, ধরণী যেমন নিজে ঘুরপাক থাইতে থাইতে তোমার চারিদিকে ঘুরিয়াছিল, আমাদের পৃথিবীও ঠিক সেই রক্মেই নিজে ঘুরপাক থাইতে থাইতে স্ব্যাকে প্রদক্ষিণ করে।

আর একটা উদাহরণ দেওরা যাইতে পারে।

মনে কর, যেন একটি পরিষার টেবিলের মাঝে একটা ল্যান্দ্র্রাথিরা, সেই টেবিলের উপরেই একটা লাট্ট্র্যুরানো যাইভেছে। এখন
। যদি এই লাট্ট্রেক ল্যান্দ্রের লারিদিকে চালাইরা লওরা হর, ভবে আমাদের

কৈই ঘুরপাক-খেলার ধরণীর মন্ত লাট্ট্রিকে ঘুরিতে ব্রিতে লাদ্র্যের

ъ

চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে। পশুতেরা বলেন, স্থ্য ল্যাম্পের মন্ত দ্বির হইরা আকাশে দাঁড়াইয়া আছে; আমাদের পৃথিবীটাই কেবল নিক্তে ঘূরপাক খাইতে খাইতে স্থাের চারিদিকে দিবারাত্রি ঘূরিয়া মরিতেছে। ধরণী হয় ত এক মিনিটে তোমার চারিদিকে ঘূরিয়া আদিতে পারে, কিন্তু পৃথিবী এই রকমে স্থাকে প্রদক্ষিণ করিতে তিনশত প্রথমি দিন লয়।

পশুতেরা এ-সব কথা স্থির করিয়াছেন বটে, কিন্তু কি রক্মে স্থির করিবেন, এখন তাহাই তোমাদিগকে বলিব।

আমরা যথন রেলের গাড়ীতে চড়িয়া কোনো ছানে যাই, তথন পথের পাশের তারের বেড়া, টেলিগ্রাফের থাম ও গাছ পালার দিকে তাকাইলে মনে করি, আমরা যে দিকে যাইতেছি, পথের ধারের ঐ জিনিসগুলা যেন ঠিক তাহার উন্টা দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। নৌকায় চড়িয়া যথন যাওয়া যায়, তথনো নদীর ধারের গাছ-পালা ঘর-বাড়ী ও ঘাটে বাধা নৌকাগুলিকেও ঐ রকম উন্টা দিকে চলিতে দেখা যায়। বলা বাছল্য, ঘর-বাড়ী ও গাছ-পালা চলে না, চলি আমরাই। কিন্তু মনে হয়, যেন পথের পাশের দব জিনিদই ছটিয়া চলিয়াছে।

পণ্ডিতেরা আমাদের চোথের এই ভুলটাকে দেখিয়া বলেন, আমরা বেমন রেলের গাড়ী বা নৌকায় চড়ি, আমরা সকলেই সেই প্রকারে পৃথিবীতে চড়িয়া বিদিয়া আছি। কিন্তু পৃথিবী স্থির নাই, সে আমাদের বাড়ে লইয়া লাটুর মত বন্-বন্ করিয়া ক্রমাগত পশ্চিম হইছে পূর্ব্ব দিকে পুরিতেছে। কাব্বেই সূর্য্য তারা প্রভৃতি যে সকল জিনিস আকাশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, ভাহাদিগকে আমরা উল্টাদিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম-থিকে চলিতে দেখি।

গাড়ী বা নৌকার চড়িলে বাহা দেখিতে পাই, পৃথিবীর মত একটা প্রকাণ্ড গাড়ীতে চড়িলে যে, আমরা ভাহাই দেখিতে পাইব, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই হইতে পারে না। আমরা পূর্বের বলিয়াছি, গাড়ী বা নৌকা বখন বাঁকুনি না দিয়া নিঃশব্দে চলে, তখন চোধ্ বৃদিয়া বসিয়া থাকিলে, চলিভেছি কি না তাহা আমরা বঝিতে পারি না। জানালায় डैं कि नित्न यथन तथा यात्र त्य. श्रायंत्र शालत शांक-शांना वा ननीत ধারের বর-বাড়ী চলিতেছে, তথন এই সব দেখিয়াই ঠিক করিতে হয় যে, গাড়ী বা নৌকা চলিতেছে। পৃথিবী ঝাঁকুনি না দিয়া ভাহার উপরকার মানুষ-গরু ঘর-বাড়ী ও পাহাড়-পর্বতকে বুকে লইরা নিঃশব্দে লাট্ট্র মত ঘুরিতেছে, কাব্দেই পৃথিবীর ধোরা আমরা বুরিতে পারি না। পর্যের ধারের গাছ-পালা দ্বির আছে, কি চলিতেছে দেখিয়া যেমন আমরা গাড়ী চলিতেছে কি না বুঝিয়া লই, এখানেও তেমনি আকাশের চব্র সূর্যা ও নক্ষত্রেরা চলিতেছে কি না দেখিয়া, পূর্ণিবী চলিতেছে কি না বৃঝিতে হয়। কিন্তু প্রতিদিনই সূর্য্য পূর্ব্বে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে এবং রাত্রিতেও নক্ষত্রেরা দলে দলে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ডুবিতেছে। কাব্দেই স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বপাকে লাটুর মত ঘুরিতেছে বলিয়াই, ভাহাদিগকে আমরা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে চলিতে দেখিতে ছি

সূর্য্যের উদয় হইলে দিন হয় এনং তাহা অন্ত গেলেই রাত্রি হয়। কাব্লেই সূর্যা আমাদের দিন ও রাত্রির কারণ, এ কথা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি । পৃথিবী লাটুর মত ঘুরপাক খায় বলিয়াই যে, দিন-রাত্রি হয়, তাহা এখন বুঝা যাইবে।

মনে করা যাউক, যেন টেবিলের উপরে একটা ল্যাম্প জ্লিভেছে।
এটা বেন আমাদের ছোট স্থা। স্থা যেমন আকাশের মাঝে দীড়াইরঃ
ভাপ ও আলোক ছড়ার, টেবিলের উপর দাড়াইরা ল্যাম্পও চারিদিকে
সেই প্রকারে ভাপ ও আলোক ছড়াইভেছে।

তার পরে মনে করা বাউক, এই ন্যাম্পেরই পাশে একটা বড় রক্ষমের লাট্ট, তার স্থলের উপরে দাড়াইরা বন্বন করিরা খুরিতেছে।



**টেবিল-ল্যাম্প ও** घূर्नमान लाहि

এই লাটু বেন আমাদের পূথিবী। ইহারি উপরে বেন আমাদের ভারতবর্ধ এবং পূথিবীর সব দেশ ও নদ-নদী পাহাড়-পর্বত সকলি রহিয়াছে। লাটুও মুরপাক খার, পৃথিবীও ঘুরপাক খার, কাকেই লাটুকে পূথিবী বলিয়া মনে করা ভুল হইল না।

এখন ছবিদ্ন দিকে একবার ভাকাইলেই ভোমরা ব্রিভে পারিবে, শাষ্ট্র বে আধ্বানা ল্যাম্পের আলোর নিকে আছে, কেবল ভারাভেই আলো পড়িভেছে; পিছনের দিকটার একেবারে অন্ধলার। গাটু বদি ক্রমাগত না ঘ্রিরা স্থির হইরা দাঁড়াইরা থাকিন্ড, তাহা হইলে চিরদিন ধরিরা উহার এক অংশের উপরেই আলো পড়িত। কিন্তু নাষ্টু স্থির নাই; কাজেই যে আধধানার এখন আলো পড়িতেছে, একটু পরে ভাহাই পিছনে গিরা অন্ধকারে ডুবিতেছে এবং যাহা পিছনের অন্ধকারে ছিল, তাহা ন্যাম্পের সম্থাথ আদিয়া আলোকিড হইডেছে।

এখন লাই ক আলোর থাকাকে যদি দিন ধরা যার এবং অক্কারে যাওরাকে রাজি বলা বার, ভাবা কইলে স্পান্ত বুরা বাইভেছে বে, লাই র প্রত্যেক অংশে একবার দিন কইরা একটু পরেই রাজি কইভেছে। আমাদের পৃথিবী একটা বড় লাউ র মন্ত খুরপাক থাইভেছে এবং স্থ্য মাঝখানে দাড়াইরা একটা প্রকাশু লাদস্পের মন্ত আলো দিভেছে। কাছেই পৃথিবীর প্রভাকে অংশ একবার আলোকিছ কইনা বে, পরে অক্কারে ভ্রিভেছে, ভাবা সহজে বুঝা যার না কি ? ঠিক্ এই রক্মেই দিনের পর রাজি এবং রাজির পর দিক চিরকাল ধরির। পৃথিবীতে চলিরা আসিতেছে। পৃথিবী একবার খুর্মপাক দিভে চকিবশ বন্টা সময় লয়। এই জন্ত আমাদের দিনরাত্রির পরিমাণ চকিবশ বন্টা।

ছবিতে লাট্টু তাহার ছলের উপরে ঠিক্ সোজা হইরা ঘূরিতেছে না: পৃথিবীও তাহার মেরুদণ্ডের উপরে ঠিক্ সোজা হইরা ঘূরে না। তোমাদের খেলার লাটু যেন কখনো কশনো ঘাড় বাকাইরা ঘূরে, পৃথিবী ঠিক্ সেই-রকমই ঘাড় বাকাইরা ঘূরপাক খার। গ্রীক্ষকালের দিন যে কিরুপ দীর্ঘ এবং শীতকালের রাত্রি যে কত বড়ু, তাহা তোমরা নিশ্চরই দেখিয়াছ। পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের উপরে বাকিরা ঘূরণাক খার বলিয়াই, ক্লিন-রাত্রির পরিমাণের এই-রকম কমিবেশি হর। তা ছাড়া, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর যে ছর মাস দিন ও ছর মাস রাত্রির কথা তোমরা গজা ডানিয়াছ, তাহাও পৃথিবী ঘাড় বাকাইরা ঘুরে বিলয়া হয়।

পৃথিতী নেক্দণ্ড কভটা বাকিয়া থাকে, তোমাদের স্থানে একটা মোব্ দেখি ছোহা ব্ঝিবে। আমরা এথানে সেই গ্লোব্ লইয়াই হথানা ছবি দিলাম।



ল্যাম্প ও মোৰ — ১ম চিত্ৰ

প্রথম ছবিখানিতে একটি ল্যাম্প্ অলিতেছে এবং ল্যাম্পের পাশে
প্রের্রহিরাছে। ল্যাম্প্ থেন স্থ্য এবং গ্লোব্ থেন তোসাদের পৃথিবী।
প্রের্প্রিরিই মত মেরুদণ্ড বাঁকাইরা আছে বলিয়া, ল্যাম্পের
আলো উহার উপরের মেরু-প্রদেশকে আছের করিয়া রহিয়াছে। এখন
যদি ভোমরা গ্লোব্টিকে বন্বন্করিয়া ঘুরাইতে থাক, ভাহা হইলে
দৌধবে, ঘুরুণাক খাওয়ার সময়ে উহার উপরকার মেরু প্রদেশ কথনই
অক্কারের মধ্যে যাইবে না। পৃথিবী যথন এই-রকম অবস্থার দাঁড়াইয়া
ঘুরুণাক খার, তখন ভাহারো উত্তর মেরুভে রাত্রির অক্কার আসে না।
এক্স সেখানে কছকাল রাত্রিক কান।

দিলীর চিত্রে দেখিতে পাইবে, মোবের উপর বিশ্বর নেকতে অন্ধকার আদিরা পড়িরাছে। পৃথিবী যথন এই-রকম আহির আদিরা



ল্যাম্প এবং শ্লোব—২য় চিত্র

দাঁড়ার তথন তাহারো উত্তর-মেরুতে অন্ধকার আসে। এই অবস্থার সূরপাক থাইতে থাকিলে একটুও দিনের আলো উত্তর মেরুতে আসিয়া পড়ে না। মেরু-প্রদেশে এই রক্ষে অনেক দিন ধরিয়া রাত্রি চলে।

তাহা হইলে বোধ হয় তোমরা ব্রিতে পারিচ্ছে, পৃথিবী ঘাড় বাকাইয়া ঘুরপাক থার বলিয়াই দিন-রাত্রির পরিমাণের এন্ত কমিবেশি হয়। প্রতিবৎসরে গ্রীয় বর্ষা প্রভৃতি যে-সব ঋতু পৃথিবীতে একে একে দেখা দেয়, তাহারাও কভকটা ঐ কারণে পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। দিন বড় হইলে মাটি-পাথর খুব গরম হয়; তথনকার ছোট রাত্রিতে মাটি-পাথর তাপ ছাড়িয়া ঠাঙা হইতে পারে না, কাজেই খুব 'গ্রীয় হয়। ইহাই গ্রীয়কাল। য়৸য় শ্রিল ছোট হয়, তথন মাটি-পাথর

#### গ্রহ-নকত্র

পরম হইছে না হইতে রাত্রি আসে এবং বড় রাত্রিতে পৃথিবীর সব জিনিস ভরানক ঠাঙা হইরা পড়ে। ইহাই শীতকাগ। এই কারণ ছাড়া, ঋতুপরিবর্ত্তনের আরো জানেক কারণ আছে। তোমরা যথন প্রাকৃতিক ভূসোল পড়িবে, তথন দেগুলি মুঝিবে। দ্রবীণ দিয়া হর্যাকে দেখিলে ইহার প্রথম আবরণটা স্পষ্ট দেখা বায়। পৃথিবীর বাষ্ণ-আবরণকে আমরা বেমন বায়ুমগুল বলি, জ্যোতিবীরা হর্যোর এই প্রথম বাষ্ণ-আবরণকে আলোক-মগুল (Photosphere) বলেন। হুর্যোর যত আলো এই আলোক-মগুল হুইতে আদিরা আমাদের কাছে গোঁছার। আমাদের নদী-সমুদ্রের জন বেমন বাষ্ণ হুইরা আকাশের উপরে উঠে এবং দেখানে ঠাগু হুইরা মেঘ উৎপন্ন করে, জ্যোতিবীরা বলেন, হুর্যোর আলোকমগুল ঐ মেঘেরই মত কিছু। হুর্যোর দেহের জনস্ত বাষ্ণা উপরে উঠিয়া একটু জমাট বাঁধিরা বেলে আলোক-মগুলের হৃষ্টি হয়।

কিন্তু আমাদের মেঘ যেমন আলো দেয় না এবং তাপও দেয় না, হর্ষের আকাশের মেঘ সেই-রকম নয়। উহা সর্বনাই উজ্জ্বন থাকে এবং পুব তাপ দেয়। হুর্যোর আলোক-মগুলে যে মেঘের মত জিনিসই অমিক আছে, দ্রবীণ দিলা দেখিলে তাহা বুঝা যায়। দ্রবীণে আলোক-মগুলের সকল অংশকে সমান উজ্জ্বল দেখায় না। ডুয়িং কাগজকে যেমন দানালানা উচ্-নীচু দেখায়, হুর্যোর আলোক-মগুলকে দেখিতে কভকটা সেই রকম; জলস্তু মেঘগুলি হুর্যোর আকাশে ভাসিয়া ভাসিয়া ঐ রকম উজ্জ্বল দানাগুলির সৃষ্টি করে।

আমাদের বার্মগুলের বড় বড় বড়ে কত গাছ উল্টাইয়া যায়, কত বাড়ী পড়িয়া যায়, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। সুর্য্যের আলোক-মগুলেও প্রায়ই ঝড় হয়। লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যাপিয়া এই ঝড় পনেরো দিন, কুড়ি দিন, কখনো কখনো এক মান ধরিয়া চলিতে থাকে। আগুনের মত জনস্ত বাপারাশি এই রকমে আলোড়িত হইয়া স্থ্য:লোকে কি ভয়ানক অয়িকাও উপস্থিত করে, মনে করিয়া দেখ।

### সূর্য্যের কলঙ্ক

চাঁদের কলক আছে, ইহা ভোমরা নিশ্চরই দেখিয়াছ। চাঁদের উপক্রে ঐ কলক্ষের দাগগুলিকে লইয়া যে-সব গল্পের স্প্রেটি হইয়াছে, তাহাও ভোমরা হয় ত শুনিয়াছ। কেহ বলে, চাঁদে এক বৃড়ী আছে, সে সেথানে এক কদম-তলায় বিদিয়া চরকায় স্থতা কাটিতেছে। কেহ বলে, চাঁদ এক সমরে নাকি একটা শশক অর্থাৎ থরগোস চুরি করিয়াছিল এবং এই পাপের জন্ম তার গায়ে সেই থরগোসটার চেহারা চিরদিনের জন্ম আঁকা আছে। এ সব গল্প কথনই সত্য নয়। চাঁদের গায়ের দাগগুলি

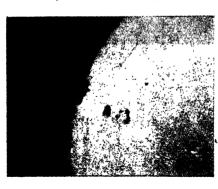

সুর্য্যের কলম্ব

চাদের গায়ের দাগগুলি
যে কি, তাহা তোমাদের
পরে বলিব। কিন্তু
তোমাদের বোধ হয়
জানা নাই যে, চাঁদের
কলক্বের ভায় সুর্য্যেরও
কলক্ব আছে। চাঁদের
কলক্ব যেমন চিরদিনের
মত তাহার গায়ে
লাগানো থাকে, সুর্য্যের
কলক্ব অবশ্র সেনরকম্

थांक ना। इंग्लिन म्मलिन वा मांत्रथात्मक धतित्रा ऋर्यात्र शांत्र এश्वनिः

কালো কালো দাগের মত দেখা দের এবং তার পরে আবার ধীরে ধীরে মিলাইরা বার। এগুলি বড় মজার জিনিস। বদি ছোটখাটো দ্রবীণ দিরা স্থাকে দেখার স্থবিধা পাও, তবে একবার স্থ্যের কলঙ্ক দেখিরা লইও। স্থাের কোনো-না-কোনো অংশে এই কলঙ্ক প্রায় সকল সময়েই দেখা বার।

কি রকমে এই সকল কলঙ্কের সৃষ্টি হয়, এখন দেখা বাউক।

আমাদের আকাশ এক এক সময়ে মেঘে কি-রকম ঢাকা থাকে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। সে সমরে যদি একটা প্রকাণ্ড ঝড় উঠে, তবে মেছের অবস্থা কি-রকম হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়াছ কি?—ঝড়ে মেঘ উড়াইয়া লইয়া যায়, তথন হয় ত মেঘের ফাঁক দিয়া নীল আকাশ দেখা যায় এবং মেঘেরা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে।

মেঘ হইয়াছে এবং ঝড় উঠিয়াছে; মনে কর, এমন সমরে তুমি একটা ব্যোমধান বা এরোপ্লেনে চড়িয়া মেঘ ও ঝড় ছাড়িয়া আকাশের খুব উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছ। তথন তুমি নীচের দিকে তাকাইলে কি দেখিবে ?—তোমার এরোপ্লেনের নীচে যে ঘর-বাড়ী, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত আছে, তাহা তোমার নজরেই পড়িবে না; কারণ, এরোপ্লেনের নীচে যে মেঘ আছে, তাহা তোমার দৃষ্টি আট্কাইয়া দিবে। মনে কর, একটা দম্কা হাওয়া আসিয়া যেন নীচেকার মেঘের কতক অংশ উড়াইয়া দিল। এখন তুমি মেঘের এই ফাঁক দিয়া মিশ্চয় নীচের ঘর-বাড়ী বন-জঙ্গল সব দেখিতে পাইবে। এরোপ্লেনে চড়িয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে যে সাদা মেঘের আবরণে ঢাকা দেখিয়াছিলে, কত্রক কতক মেঘ ঝড়ে উড়িয়া যাওয়ায়, তাহার স্থানে স্থানে যেন এক-একটা গর্ভ হইয়া পড়িবে এবং এই গর্জের ভিতর দিয়া পৃথিবীর উপরকার পাছ-পালাকে কালো কালো দেখাইবে। স্র্র্যের দেহে যে কলছ দেখা

ৰাষ্ট্ৰ ভাষা সম্ভবত এই-ব্লক্ষ বড়েই ব্লন্মে বণিয়া পণ্ডিভেরা ঠিক ক্ষুব্ৰিন্নছেন।

সুর্য্যের আলোক-মগুলটা বড় ভয়ন্কর জিনিস। লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ মাইল জুড়িরা নানা-রক্ম বাপা ইহাতে জলে এবং পোড়ে। কাজেই জলগু বাপা ভরানক বেগে ছুটাছুটি করিয়া এবং ধাকাধাকি দিয়া হুর্য্যে প্রায়ই ঝড় উঠায়। ঝড় ছোটথাটো হইলে আমরা এতদুরে থাকিরা ভাষার সন্ধানই করিতে পারি না; কিন্তু যথন বড় ঝড় উঠে, তথন আমরা ভাষার পরিচয় পৃথিবীতে বিদয়া-বিদয়াই পাইতে থাকি। তথন ঝড়ের জোরে হুর্য্যের আলোক-মগুলের জলগু বাপা স্থানে স্থানে ছিন্ন-ভিন্ন হুর্যা যার; কাজেই সেই সকল জায়গার ফাঁকে উহার আদল দেহটা আমাদের নজরে পড়িতে থাকে। ভোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আলোক-মগুলের তাপ ও আলোই হুর্যাকে এত উজ্জন ও গরম করিয়ছে। ঝে ঘন বাপা দিয়া হুর্য্যের আদল দেহটা নির্ম্মিত, তাহা খুব উজ্জন নয় এবং গরমও নয়। এইজগুই অভ্যান্ধ উজ্জন আলোকমগুলের ফাঁক দিয়া হুর্য্যের দেহটা কালো দেখার।

ঝড়ের সময়ে আলোক-মগুলের উজ্জ্ল বাষ্প সরিয়া গিয়া এই রকমে যে কালো কালো গর্ভ উৎপন্ন করে, সেই-গুলিকেই আমরা দূর হইতে সূর্যোর কলকের আকারে দেখি। আমাদের বায়ুমগুলে ঝড় উঠিলে, ভারা ইয় ত ছ'দলী চার ঘণ্টা, না হয় একদিন হুইদিন থাকে। কিন্তু স্থা যেমন প্রকাণ্ড জিনিস, ভারার ঝড়ও তেমনি প্রকাণ্ড। একবার ঝড় উঠিলে ভারা পনেরো কুড়ি দিনের কমে থামে না। কথনো কর্থনো থামিতে এক মাসের উপরেও সময় লয়। কাজেই ঝড়ে স্থারের আলোক-মগুলে যে গর্ভ উৎপন্ন হয়, ভারাও ঐ-রকম একমাস-পর্যান্ত থাকে। একবার একটা ঝড় উঠিলছিল, সাহা ছয় মাস পর্যান্ত ছিল। এই কারণে সুর্যাের উপরে একবার কলক কেথা দিলে, ভারা খুন শীরা

মৃছিরা যার না। এগুলির আকারও বড় কম নর; কথনো কুখনো কোনো প্রকিটা বড় কলঙ্ককে দ্রবীণ না দিয়া কেবল কালী-মাখানো কাচের ভিতর দিয়া দেখিরাছিলাম। সেই গর্ভটা এত বড় ছিল যে, হাজারটা পৃথিবী তাহার ভিতরে অনারাসে লুকাইরা থাকিতে পারিত!

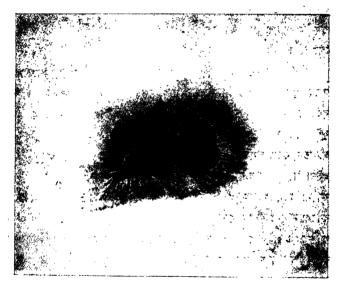

সুর্যোর একটা খুব বড় কলম্ব

ঝড়ের জোরে আলোক-মগুল ছিন্ন-ভিন্ন হইরা গেলেই বে, কল্বন্ধ জন্মে, কলক্ষের ছবিটা ভাল করিরা দেখিলেই তাহা ভোমরা আন্দাক্ষ করিয়া লইতে পারিবে।

হৰ্ষ্যের কলম্ব কি রক্ষমে ক্ষন্মে তাহা ঠিক করিয়া উহার আলোক

মণ্ডল সম্বন্ধে অনেক কথা পণ্ডিভেরা আবিদ্বার করিয়াছেন। কিন্ত এখনো জানিতে অনেক বাকি আছে।

সূর্য্যের কলম্ব পরীক্ষা করিয়া জ্যোতিষীরা যে রকমে সূর্য্যের গতি আবিদ্ধার করিয়াছেন, এখন সেই কথাটা তোমাদিগকে বলিব।

আমরা পূর্বেই বিশেষছি, পৃথিবী লাটুর মত নিজে নিজে প্রায় চবিবেশ ঘণ্টায় একবার ঘ্রপাক থার এবং ইহাতেই দিন রাত্রি হয়। স্থা এ-রকমে লাটুর মত ঘ্রে কি না, তাহা আমাদের জানা ছিল না। এখন স্থাের কলক পরীক্ষা করিয়াই ইহারও ঘুরপাক থাওয়ার কথা জানা গিয়াছে।

এক-রঙা গোল জিনিসের পায়ে যদি কোনো দাগ না থাকে, তবে থুব জোরে ঘুরিতে থাকিলেও, তাহা ঘুরিতেছে কি না দূর হইতে বুঝা যার না। মনে কর, কুড়ি হাত দূরে একটা সাদারঙ-করা ফুট্বলের মত বড় লাটু ঘুরিতেছে; ইহা ঘুরিতেছে কি না, তুমি দুর হইতে বুঝিতে পারিবে কি? মনে হইবে, যেন সাদা ফুট্বল্টি স্থির হইরা দাঁড়াইয়াই আছে। কিন্তু ঐ সাদা ফুট্বলে যদি একটা বড় রকমের কালো দাগ থাকে এবং বল্ যদি ধীরে ধীরে ঘুরে, তাহা হইলে সেই কালো দাগ একবার তোমার সম্মুথে আসিয়া আবার পিছনে পড়িতে থাকিবে। ইহা দেথিয়াই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, ফুট্বল্ ঘুরিতেছে। সুর্ব্বের আলোক-মগুলে যে কলঙ্ক প্রকাশ পায়, তাহা ঐ ফুট্বলের কালো দাগের মত একবার সম্মুথে আসিয়া কয়েক দিনের মধ্যে সুর্য্যের পিছনে চলিয়া যায় এবং আবার সম্মুথে আসিয়া দেখা দেয়।

ইহা দেখিয়াই পণ্ডিতের। বলিতেছেন, পৃথিবী বেমন তাহার অক্ষ-রেখার উপরে দাঁড়াইয়া লাটুর মত ঘুরপাক থায়, স্থাও ঠিকু সেই রক্ষমে ঘুরপাক থায়। আহা না হইলে উহাল কলকগুলি কথনই সমুখ হইতে ধীরে ধীরে পিছনে লুকাইত না। কেবল ইহাই নিয়, এক একটা কলন্ধ কর্যোর সন্মুখ হইতে পিছনে গিয়া আবার ঘুরিয়া সন্মুখে আদিতে যে সাভাইশ দিন সময় লয়, ইহাও ঠিক করা হইয়াছে। কাজেই বলিতে হইতেছে, পৃথিবী যেমন চবিবশ খণ্টায় একবার ঘুরপাক খায়, ক্যা তেমনি সাভাইশ দিনে একটা ঘুরপাক দেয়। এখানে কিন্তু পৃথিবীরই জিত, কারণ পৃথিবী ক্র্যোর চেয়ে খুব জোরে জোরে পাক খায়।

### সূর্য্যের গ্রহণ

সূর্ব্যের আকাশের আরো ছইটা আবরণ আছে। তাহাদের কথা এখনো বলা হয় নাই। সে-সব কথা বলিবার পূর্ব্বে হুর্য্যের গ্রহণের কথা তোমাদিগকে বলিয়া লইব।

ভোমরা অবশ্রুই স্থ্য-গ্রহণ দেখিয়াছ। গ্রহণের সময়ে কত দ্বদেশ হইতে যাত্রী আসিয়া গঙ্গায় স্লান করে, আহ্নিক-পূজা করে। পাঁজিতে গ্রহণের সময় ঠিক লেখা থাকে। লোকে ঘড়ি খুলিয়া সেই সময়টার জন্ম প্রতীক্ষা করে। আকাশে একটুও মেঘ নাই, অথচ দেখা যার, একটু একটু করিয়া স্থেয়ার দেহটা ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে। আমরা যথন তোমাদের মত ছোট ছিলাম, তথন প্রদীপের শিখার কালী কাচে লাগাইয়া, স্থোর গ্রহণ দেখিতাম। স্থা এত উজ্জ্ল যে, থালি চোখে তার দিকে তাকানো যায় না, তাকাইলেও চোখ থারাপ হয়। কালী-লাগানো কাচের মধ্য দিয়া দেখিলে স্থোর অনেকটা আলো কাচে আট্কাইয়া যায়; তথন তাহাকে ঠিক চাঁদখানির মত দেখা গিয়া থাকে। দ্রবীণ দিয়া দেখিবার সময়েও এই-রকম কালী-নাখানো কাচ দিয়া স্থাকে দেখিতে হয়।

যাহা হউক, গ্রহণ দেখিয়া আমরা খুব আমোদ পাইতাম; তথন একটু একটু ভয়ও ইইত। কোথায় কিছু নাই, দিন তুপরে স্থ্য এমন ক্ষয় পাইয়া যায় কেন, এই কথাই মনে হইত। তার পরে যথন দেখিতাম, তুপরে ঠিক বিকালের মত অন্ধকার হুইয়া পড়িয়াছে, পাখারা বাসায় যাইবার অস্ত চেঁচামেচি স্পারম্ভ করিয়াছে, চারিদিকের কাঁদর-ঘণ্টা ও খোল-ক্রতালের শব্দে কান পাতা যাইতেছে না, তথন আরো ভর ইইত। খায় কুড়ি বৎসর আগে আমরা একটা খুব বড় স্থ্য-গ্রহণ

শেষিরাছিলাম। বেলা ছইটা ভিনটার সমরে শেষিন স্থা এত ঢাকা পড়িরা গিরাছিল বে, ঠিক সন্ধার মত অন্ধকার ইইরাছিল এবং সে সমরে আকাশে ছই-চারিটা নক্ষত্রও দেখা গিরাছিল। এই ভারতবর্বের কতক কতক স্থানে সে-সমরে স্থা একেবারে ঢাকা পড়িরাগিরাছিল। ইংলও, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বড় বড় জ্যোভিষীরা নানা রকম যন্ত্র দিয়া এই স্থা-গ্রহণ দেখিবার জন্ম ভারতবর্বে আদিরাছিলেন।

সূর্য্যের কতকটা ক্ষয় পাইয়া গেল, এরকম আংশিক প্রহণ বৎসরের মধ্যে ছই-একবার প্রায় সব দেশেই দেখা যায়। কিন্তু স্থেয়র সর্বাজ একটু একটু ক্ষয় পাইয়া দিনে রাত হইয়া গেল, এরকম গ্রহণ খুব অরই হয়; তার পর আবার এই সব পূর্ণ গ্রহণ সাধারণতঃ হ'মিনিট ভিন মিনিটের অধিক থাকে না। এজন্ত এই-রকম গ্রহণের সময় দ্র দেশ হইতে বড় বড় পশুতেরা অনেক রকম যন্ত্র লইয়া গ্রহণ দেখিবার আঝোজন করেন। গ্রহণের সময় স্থেয়ের আকাশের অনেক অংশ ভাল করিয়া দেখা যায়। তার কথা আমরা তোমাদিগকে পরে বলিব।

হাত্য-গ্রহণ কি রকমে হয় জান কি ? লোকে এ-সম্বন্ধে কত কথাই বলে ? কেহ বলে, রাহ্থ নামে এক দৈতা হাত্যকে গ্রাস করিয়া কেলে। কেহ বলে, হাত্যর ক্ষয় রোগ আছে, তাই তাহার দেহ ক্ষীণ হইয়া। আসে। এ সকলই মিথ্যা গল্প; কিন্তু অতি প্রাচীন কালে লোকদের এই সব অন্তুত মিথ্যা গল্প সত্য বলিয়াই বোধ হইত। ঠিক কি রকমে হুংগ্রের গ্রহণ হয়, তথনকার সাধারণ লোকে তাহা জানিত না।

একটা মন্ধার গল্প বলি গুন। গল্পমাত্রই প্রায় মিধ্যা হয়, কিন্তু এটা সভ্য গল্প। তোমরা কলম্বদ্ সাহেবের নাম বোধ হয় গুনিয়াহাঁ; ইনি স্পেন্ দেশের লোক ছিলেন। প্রায়াহাঁরকা বলিয়া বে একটা মহাদেশ আছে, কলম্বসের সম্বন্ধে তাহা ক্রেই জানিক্ত না। কলম্বদ্
সাহেবই জাহাজে করিয়া গিরা আমেরিকা আবিকার করেন। কলম্বদ্

প্রামেরিকার গিয়া পৌছিলেন, কিন্তু দে দেশের লোকদের সঙ্গে তাঁর চেনা-শুনা ছিল না এবং তাহাদের ভাষাও জানা ছিল না । মাথার পাখীর-পালক-পরা, গায়ে নানা-উদ্ধি-পরা আমেরিকার আদিম অধিবাদীরা কলম্বদ্ ও তাঁর দলীদের বেশভ্ষা চাল চলন দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। বােধ হয় তাহাদের একটু ভয়ও হইল। কলম্বদ্ আকার-ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন য়ে, তাঁহারা কাহারো অনিষ্ট করিতে আদেন নাই, কিছু থাবার জিনিদের প্রয়োজন। দেই অসভ্য জাতির সন্দারদের একটা সভা বিদিয়া গেল, কত চেঁচামেচি তর্ক-বিতর্ক হইল। শেষে কলম্বদ্ দেখিলেন, তাহারা কিছু থাবার সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কাছে রাখিয়া গেল। থাবার ফুরাইয়া গিয়াছিল, এজন্ম তাঁহারা বড় চিস্তিত ছিলেন, এখন নিশ্চিস্ত হইলেন।

কিন্তু দশ পনেরো দিন পরে এই থাবারও ফুরাইয়া গেল, কলম্বদ্ আবার চিস্তিত হইয়া পড়িলেন। অসভা আমেরিকান্দের অনেক করিয়া সাধ্য-সাধনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু এবারে তাঁহাদের কথায় তাহারা কানই দিল না। কুধা ও পিপাসায় কলম্বদের দলের সকল লোকই অন্থির হইয়া পড়িল। এই সময়ে একদিন কলম্বসের মনে হঠাৎ একটা মতলব দেখা দিল। তিনি পাঁজি খুলিয়া দেখিলেন, সে দিন হার্য্য-গ্রহণ হারবে। হার্য্য-গ্রহণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপারকে অসভ্যেরা ভয় করে, একপা তাঁহার জানা ছিল। হার্য্য-গ্রহণের ভয় দেখাইয়া তিনি অসভ্যদের কাছ হইতে কিছু খাবার আদায় করিবার মতলব ঠিক করিতে লাগিলেন।

মতলব ঠিক হইর। গেল। কলম্ স্দারদের ডাকির। ইঙ্গিতে
বুঝাইরা বলিলেন,—"দেখ, আমরা দেবতার বংশধর, ভোমরা যদি
আমাদের থাবার না দাও, তবে আজ হপরে স্থ্যকে নিভাইরা দিব;
ভোমাদের এই দেশটা চিরদিন অক্ষকার থাকিবে।"

সন্দারেরা একথা বিশ্বাস করিল না। কলছদ্ এক গাছতলার

ৰসিয়া হুৰ্যা-গ্ৰহণের প্ৰতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠিক সময়ে গ্ৰহণ লাগিল এবং একটু একটু করিয়া হুর্য্যের অর্দ্ধেকটা কালো হইয়া গেল; হুর্য্যের আলো কমিয়া আসিল।

এদিকে অসভ্যদের মধ্যে হাহাকার পড়িরা গেল; তাহাদের সকলেই ভাবিল, কলম্বনের দলের লোকেরা সভাই দেবভার বংশধর। তাহারা খাবার না পাইরা রাগ করিয়া স্থ্যকে নিভাইয়া দিভেছে। অসভ্যগণ দলে দলে আসিয়া কলম্বনের পা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং নানা-রকম খাবার ভারে ভারে তাঁহার গাছতলার পৌছিতে লাগিল।

কলম্বস্ খুব চতুর লোক ছিলেন। যথন দেখিলেন, ছর মাসের মত খাবার মজুত হইরাছে, তথন তিনি সন্দারদের ডাকিয়া বলিলেন,—"আছো, সম্ভষ্ট হইয়াছি, তুর্যাকে আবার আলো দিতে বলিলাম।"

তথন গ্রহণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, দেবতার বংশধর কলম্বনের কথা সত্য হইল; একটু একটু করিয়া স্থ্য আবার পূর্বের মত পূর্ণ হইল এবং আগেকার মতই আলো দিতে লাগিল। আমেরিকার আদিম অসভ্য অধিবাসীরা ঢাকঢোল বাজাইয়া আনন্দ করিতে লাগিল। ইহার পর হইতে কলম্বনের দলের লোকের আর থাত্মের অভাব হয় নাই।

এই ঘটনা অনেক দিন আগে ঘটিয়াছিল। তথন খুব সভ্য দেশের লোকেরাও এখনকার মত আকাশের নক্ষএদের কথা তাল করিয়া জানিত না। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এসব খুব জানিতেন; তাঁহাদের পূজা আহ্নিক হোম জপতপ সকলি গ্রহ-নক্ষএ ও চক্র-স্থাের গতিবিধি-অনুসারে করিতে হইত। তাঁহারা গ্রহণের সময় ঠিক করিয়া বিলিয়া দিতে পারিতেন। তা-ছাড়া চক্র-স্থাের উদয়-অত্তের সময়
এএবং কোন্ দিন কথন চক্র-স্থাা আকাশের কোন্ অংশে থাকিবে, এসবও ইিসাব করিতে পারিতেন। সে সময়ে দুরবীণ ছিল না, হিনাব করিবার

মত অন্ত যন্ত্রাদিও ছিল না। তথাপি আমাদের পূর্বপৃক্ষবেরা বে কিরকমে এই সব হিসাব-পত্ত করিতেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। যাহা হউক, আজ্বও পৃথিবীর অনেক দেশে এমন অসভ্য-জাতি আছে, যাহারা চক্স-স্থ্যের গ্রহণ ভয়ের চোখে দেখিয়া ভাবে, বুঝি কোনো দৈত্য-দানবেই চক্সস্থ্যকে ঢাকিয়া ফেলে।

আছা, হর্যা-গ্রহণ কি রকমে হয় তোমরা বলিতে পার কি ? গ্রহণের সময়ে হ্র্যা যে ঢাকা পড়িয়া যায় একথা ঠিক, কিন্তু কে হ্র্যাকে ঢাকে এবং কি রকমে ঢাকে, এসব কথা তোমরা জান কি ? যেমন ছাতা দিয়া আমরা হ্র্যাকে ঢাকি বা হাতের তেলো দিয়া হর্যাের আলোরের করি, ইহা যেন সেই রকমেরই ঢাকা-পড়া। একথানা কালো মেঘ ভাসিয়া আসিয়া কি রকমে হ্র্যাকে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলে, বা তাহার আধথানা ঢাকিয়া রাথে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। এই রকমে হ্র্যা ঢাকা পড়িলে, তাহার তেজ থাকে না, চারিদিক অন্ধকার হইয়া যায়। সত্য সত্যই, এই রকমে কিছু দিয়া ঢাকা পড়িলে হ্র্যাের গ্রহণ হয়। আকাশের মত উঁচু জায়গায় কেহ ত ছাতা খুলিয়া হ্র্যাকে ঢাকিতে পারে না, মেঘের দ্বারাও এ কাজটি হইবার নহে; কারণ হ্র্যাা গ্রহণের সময়ে মেঘ দেখা যায় না এবং আবার গ্রহণের অন্ধকারটাঞ্চ মেঘের ছায়ার মত একটুথানি স্থান জুড়িয়া থাকে না। কাজেই মানিয়া লইতে হয়, আকাশের উঁচু জায়গায় কোনো একটা বড় জিনিস ধীরে ধীরে আসিয়া হর্যাকে ঢাকিয়া ফেলে। কিছে জিনিসটা কি ?

ভোমরা যেমন মনে মনে ভাবিতেছ, কোনো প্রকাণ্ড জ্বিনিস হর্য্য ও পৃথিবীর মাঝখানে আদিয়া হর্য্যকে ঢাকিয়া দেয়, অনেক দিন আগে আমাদের দেশের বড় বড় পণ্ডিভেরাও ভোমাদের মত মনে মনে এই কথাই ভাবিয়াছিলেন। কেবল ভাবিয়াই ভাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, বার-বার হর্য্য-গ্রহণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং কত অন্ধ কবিয়া হিসাব-পত্র করিরাছিলেন। শেবে তাঁহারা ঠিক করিরাছিলেন, আমাদের চাঁদই গ্রহণের সময়ে পৃথিবী ও সুর্য্যের মাঝে দাঁড়াইরা সুর্যাকে ঢাকিরা কেলে।

ভোমরা ভাবিতেছ, এ আবার কি কথা, দিনের বেলার কোথা হইতে চাঁদ আসিয়া হর্যাকে ঢাকিবে! কিন্তু তোময়া যদি একবার ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারিবে দিনের বেলার চাঁদ আকাশে থাকে। অমাবস্থার কাছাকাছি অর্থাৎ ক্রফপক্ষের একাদশী খাদশীতে চাঁদের কখন উদয় হয় দেখিয়াছ কি ? তথন শেষ রাজিতে চাঁদ উঠে, তখন তোমরা ঘুমাইয়া থাক। এই সময়ে চাঁদ পূর্ব্ব দিকের আকাশের একটু উপরে উঠিলেই হুর্য্যের উদয় হয়। হুর্যা উদিত হইলে তাহার আলোতে চাঁদকে দেখা যায় না—কিন্তু চাঁদ আকাশেই থাকে। হুর্য্যের একটু আগে আগে চলিয়া সে হুর্যান্তের আগেই অস্ত যায়, কাজেই সন্ধ্যার পরে তাহাকে দেখা যায় না।

অমাবস্থার গ্র'দিন আগে চাঁদ কখন উঠে জ্ঞান কি ? তথন খুব ভোরে অর্থাৎ সুর্যোর উদয় হইবার চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট আগে তাহার উদয় হয়। কাজেই পূর্ব আকাশের একটু উপরে উঠিতে-না-উঠিতে স্থ্য উঠিয়া পড়ে এবং দিনের আলোতে আর চাঁদকে দেখা যায় না। কিন্তু চাঁদ সমস্ত দিন আকাশেই থাকে এবং সুর্যোর আলোতে ভুব-দাঁতার কাটিয়া স্থ্য অন্ত যাইবার একটু আগে অন্ত যায়। কাজেই আমরা তাহাকে দেখিতে পাই না।

অমাবস্থার দিন চাঁদ কোথার থাকে বলিতে পার কি ? ভোমরা যদি সন্ধা হইতে সমস্ত রাত্রি জাগিরা আকাশ পানে তাকাইরা থাক, তাহা হইলেও একটুথানির জন্ম চাঁদকে দেখিতে পাইবে না। সে দিন চাঁদের উদর হয় সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে শুর্ষ্যের আলো ক্লেশি, তাই আমরা সুর্য্যকে দেখিতে পাই; চাঁদ বে তাহারি কাছে আকিয়া সঙ্গে সঙ্গে ভলিতেছে, ইহা আমরা দেখিতেই পাই না। ভার পরে সন্ধার পূর্কেই সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্ত হয়। কাজেই দিনরাত্রির মধ্যে চাঁদকে কি করিয়া দেখিবে ?

সূর্যা পৃথিবী হইতে কত দুরে আছে, তাহা তোমাদিগকে পূর্বেবিদাছি। চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ, তাই ইহা পৃথিবীর কোলের কাছে থাকে এবং পৃথিবীরই চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কাজেই সূর্যাের চেম্মে চাঁদই পৃথিবীর নিকটে আছে। অমাবস্থার দিন চাঁদ সূর্যাের থুব কাছাকাছি থাকিয়া উদিত হয় এবং উহা আলাের মধ্যে লুকাইয়া সূর্যাের পাশাপাশি থাকিয়া সূর্যাের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত যায়। এথন যদি সেদিন চাঁদ সূর্যাের কাছে যাইতে যাইতে স্থাকে ঢাকিয়া কেলে, তাহা হইলে কি হয় বলিতে পার কি ? তথন আমরা সূর্যাের ঢাকা-পড়া অংশটা দেখিতে পাই না; স্থাটা আধথানা বা দিকিথানা হইয়া দাঁড়ায়। তার পরে চাঁদ যদি সমন্ত স্থাটাকে ঢাকিয়া কেলে, তাহা হইলে স্থাের সকলি ঢাকা পড়িয়া যায়, দিনের আলাে কমিয়া যায়, স্থাের উজ্জ্বল অংশটাকে ঢাকি বার কালাে দেখায়। ইহাই সূর্যাের পূর্ব-গ্রহণ ।

স্থা-গ্রহণের দিন ভোমরা যদি পাঁজি খুলিয়া দেখ, ভাহা ইইলে সেদিন পাঁজিতে অমাবস্থা তিথি লেখা আছে দেখিবে! কেন, বুঝিতে পারিতেছ কি ? কারণ অমাবস্থার দিনই স্থেয়র ও পৃথিবীর প্রায় মাঝে আদিয়া চাঁদ স্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে উদিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত যায়। এই দিনই একটু এ পাশে বা ও পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেই চাঁদ স্থ্যকে ঢাকিতে পারে। অস্ত তিথিতে চাঁদ স্থা ইইতে এত দ্বে থাকে যে, সেকখনই পৃথিবী ও স্থেয়র মাঝে দাঁড়াইয়া স্থাকে ঢাকিতে পারে না।

তামরা এখন জিজাসা করিতে পার, তাহাই যদি হর, তবে সর অমাবস্থায় কেন সূর্যা-গ্রহণ হয় না ? এ কথার উত্তর এই যে, সব অমাবস্থায় চাঁদ সূর্যোর কাছে থাকিয়া উদয় ও অন্ত বার বটে, কিন্তু, পৃথিবী ও সূর্যোর ঠিক মাঝে আসিয়া দাঁড়ায় না। কাজেই চাঁদে সূর্যাঃ ঢাকা পড়ে না। ছপর বেলার তোমরা ছাতাটিকে যদি হর্ষ্য ও তোমার দেহের ঠিক মাঝে রাখিতে পার, তাহা হইলেই হর্ষ্যকে আড়াল দেওর। ধার এবং তোমার গায়ে রৌদ্র লাগে না। যে অমাবস্থার আমাদের টাদথানি দিনের আলোর মধ্যে শুঁড়ি শুঁড়ি আদিয়া তোমার ছাতার মত পৃথিবী ও হর্ষ্যের ঠিক মধ্যে আদিয়া দাঁড়ায়, দেই দিনই কেবল হর্ষ্য-গ্রহণ হয়।

কতক অমাবদ্যার চাঁদ পৃথিবী ও সুর্যোর মাঝে আসে এবং কতক অমাবস্থার আদে না কেন, এই প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া যায়। কিন্তু উত্তরটা বড় জটিল, এখন তোমাদের তাহা বলিব না। তোমরা যথন বড় হইয়া জ্যোতিষের বড় বড় বই পড়িবে, তখন এই প্রশ্নের উত্তর পাইবে।

এখানে সূর্য্যের আংশিক গ্রহণের ছবি দিলাম।

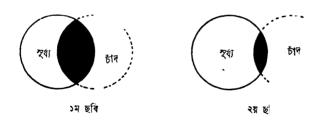

প্রথম ছবিতে দেখ, সাদা হুর্য্যের অনেকটা কালো-কালো জিনিসে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, তাই সুর্য্য-গ্রহণ হইয়াছে।

ষিতীয় ছবি দেখিলেই ব্ঝিবে, চাঁদ পৃথিবী ও স্র্য্যের মাঝে আসিরা স্থ্যের খানিকটা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে এবং ইহাতে স্র্য্যের আলো-আটকাইয়া গিয়াছে; ভাই এহণ হইয়াছে।

ইহার পরে যে ছবিটি আছে, তাহা পূর্ণ গ্রহণের ছবি। দেখ,

টাদ মাঝে দাঁড়াইর। এত উজ্জ্বল স্থাটাকে ক্লি-রকম কালো করিয়া। ক্লেনিয়াছে।

এ-রকম পূর্ণ সূর্যা-গ্রহণ প্রায়ই হয় না। আমার এত বয়স হইরাছে, আমি একটাও দেখি নাই। প্রার কুড়ি বৎসর পূর্বে, আমর। বখন কলেকে পড়ি, তখন ভারতবর্ষে এই-রকম গ্রহণ একবার হইগছিল, ভাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। আমাদের বাঙলা দেশ হইতে পূর্ণ-প্রহণ দেখা যায় নাই, কেবল বিহার-অঞ্চলে আরাজিলা-প্রভৃতি বারগা হইতে হুর্যাকে একেবারে ঢাকা পড়িতে দেখা গিয়াছিল। ইংলও, জার্দানি, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাগান প্রভৃতি দেশ হইতে অনেক জ্যোতির্কিৎ পণ্ডিত অনেক খরচ-পত্র করিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইরাছিলেন। বড় বড় দুরবীণ খাটাইয়া ও নানা যন্ত্র দিয়া পূর্ণ-গ্রহণের সময়কার সুর্য্যের ফোটোগ্রাফ ছবি তুলিবার জন্ম প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। বর্ষাকালে এরকম গ্রহণ হইলে হয়ত তাঁহারা আদিতেন না, কারণ গ্রহণের সময়ে একখানা মেঘ উঠিয়া সূর্যা ঢাকিয়া দিলে গ্রহণ দেখা হইত না। সব প্রস্তুত, যন্ত্র-পাতি খাটাইয়া জ্যোতির্বিদগণ গ্রহণের জন্ত প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, হঠাৎ একথানা মেঘ উঠিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া দিল, এরকম ঘটনা পূর্বে অনেক ঘটিয়াছে। ইহাতে জ্যোতির্বিদগণের মনে কত কষ্ট হয় ভাবিয়া দেখ। তোমরা কলিকাতার আলিপুরের চিডিয়াথানায় বেডাইতে যাইবে বলিয়া বসিয়া আছ, হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি আসিল, তোমাদের যাওৱা হইল না। ইহাতে মনে কত কণ্ট হয় বল দেখি। জ্যোতির্বিদ্পণের এর চেয়েও কষ্ট হয়, কারণ কত সাত-সমুদ্র ভের-নদী পার হইরা, কভ টাকা খরচ করিয়া, জাহাকে চড়িয়া তাঁহারা আসেন।

গ্রহণের সমরে ছু' মিনিটের ব্রম্ম স্থা চাকা পড়িরা গেল, চারিদিক অন্ধকার হইল, পাধীরা বাসার ঘাইবার আরোজন করিছে নাগিল,

## গ্ৰহ-উপগ্ৰহ

আমরা এপর্যান্ত কেবল পৃথিবীর কথাই বলিলাম। পৃথিবী ছাড়া আমাদের জানা-শুনা আর যে-সকল তারা আকাশে আছে, এখন একে একে তাহান্তের কথা বলিক।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, আমাদের পৃথিবী লাটুর মত নিজে ঘুরপাক খাইতে খাইতে প্রায় তিনশত পঁরবটি দিনে স্থাকে ঘুরিয়া আসে। কিন্তু তাই বলিয়া একা পৃথিবীই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে না। পৃথিবী ছাড়া আরো সাতটি ছোট বড় পৃথিবীর মত নক্ষত্র সর্ব্বদা হর্য্যের চারিদিকে প্রায় গোলাকার পথে ঘ্রিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের সবগুলিই যে, কাছাকাছি থাকিয়া সূর্য্যকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে তাহা নয়। কেহ সূর্য্যের খুব কাছে আছে; কেহ আরো একটু দূরে আছে; কৈহ বা অনেক দূরে আছে। আকাশের একটা প্রকাণ্ড স্থান জুড়িয়া ইহারা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং সূর্য্য মাঝে দাঁড়াইয়া আছে। কাহারো এমন সাধ্য নাই যে, ঘোরা বন্ধ রাখিয়া একটু দাঁড়ায়। চোখে ঠুলি-বাঁধা গরু যেমন ঘানীর চারিদিকে অবিরাম ঘুরিয়া বেড়ায়, হর্ষ্যের চারিদিকে সেই রকম আটুটা পৃথিবী দিবারাত্রি পাক খাইতেছে। ঘানীর বলদ দড়াদড়ি দিয়া ঘানীর সঙ্গে বাঁধা থাকে। অবশ্য এই পৃথিবীগুলাকে সূর্য্য দড়াদড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখে নাই ; কিন্তু সূর্য্যের আকর্ষণ আছে এবং সেই আকর্ষণই দড়াদড়ির কাজ করে। কাহারো এমন গাধ্য নাই যে, হুর্য্যের আকর্ষণ না মানিয়া একট্ট এদিক্ ওদিক্ যায়। চুম্বক বেমন লোহাকে টানিয়া রাখে, এই টান ষেন ্রেই রক্ষের।

আমাদের পৃথিবী এবং আরো বে সাতটা তারা হর্ষের চারিদিকে ঘুরিতেছে, জ্যোতির্বিৎ পশুতেরা তাহাদের এক-একটা নাম দিয়াছেন। খুব কাছে থাকিয়া যেট হর্ষের চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহার নাম বুধ; তার পরে শুক্র এবং তার পরেই আমাদের এই পৃথিবী। পৃথিবী যে পথে হর্ষাকে প্রদক্ষণ করিতেছে, তাহার বাহিরে মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস্ এবং নেপ্চুন, পর পর দ্রে দ্রে থাকিয়া হর্ষের চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাহা ইইলে বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস্ এবং নেপ্চুন এই আটটিই হর্ষের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আকাশে যে হাজার হাজার নক্ষত্র আছে, তাহাদের সকলে হর্ষের চারিদিকে ঘুরেয়া, কেবল এই আটটিই হর্ষাকে প্রদক্ষণ করে। এই জন্ম জ্যোতিষীরা এগুলির একটা পৃথক নাম দিয়ছেন। ইহারা বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস্ ও নেপ্চুন্ সকলকেই গ্রহ

গ্রহ ছাড়া আকাশে যত ছোট-বড় আলোকের বিন্দু দেখা যার, তাহারা সকলেই নক্ষত্র বা তারা। ইহাদের সঙ্গে আমাদের সূর্য্যের কোনো সম্বন্ধ নাই। এরা নিজেরাই একটা একটা প্রকাশু সূর্য্য এবং তাহাদের রাজ্য সূর্য্যের রাজ্য হইতে অনেক দূরে। আমাদের সূর্য্য আট্টি গ্রহকে আপনার চারিদিকে ঘুরাইয়া লইতেছে। যে-সকল মহাস্থ্যকে আমরা অতি দূরে ছোট নক্ষত্রের আকারে মিটি মিটি জ্বলিতে দেখিতেছি, তাহাদের প্রত্যেকটি হয় ত অনেক গ্রহকে এই রক্ষমেই বাধিয়া ঘুরাইতেছে। কিন্তু তাহা দেখিবার বা জানিবার উপায় নাই। ইহারা এতদ্রে আছে যে, খুব বড় দূরবীণ দিয়াও তাহাদের দন্ধান করা যায় না।

স্র্য্যের অধীনে থাকিয়া আমাদের পৃথিবী স্র্য্য-প্রদক্ষিণ করিভেছে;ু তাই আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া স্র্য্যের কথা বেশি জানি এবং বুধ শুক্র প্রভৃতি আরো যে সাতটা গ্রহ স্থ্যকে যুরিয়া বেড়াইভেছে, ভাহাদেরও কথা জানি। নক্ষত্রদের সম্বন্ধে খুব বেশি কথা জানা নাই, যাহা একটু আধ্টু আমাদের জানা আছে, ভাহা পরে বলিব।

এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা গেল, রাত্রিতে আকাশে বেসব আলোক-বিন্দু দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে পৃথিবীকে লইয়া কেবল
আট্টি-মাত্র গ্রহ, আর বাকি সব নক্ষত্র। গ্রহেরা হর্ষ্যের চারিদিকে ঘুরিয়া
বেড়ায়। নক্ষত্রদের প্রত্যেকটা হর্ষ্যের চেয়ে অনেক বড়; আমাদের
কাছ হইতে অনেক দূরে আছে বলিয়াই উহাদিগকে ছোট দেখায়।

এই সব বুঝা গেল। কিন্তু এপর্যান্ত আমরা চাঁদের সম্বন্ধে একটি কথাও বলি নাই; চাঁদটা কি? জ্যোতিষীরা চাঁদকে উপগ্রহ বলেন। গ্রহেরা যেমন স্থ্যকে ঘুরিয়া মরে, উপগ্রহেরা দেই-রকম এক একটা গ্রহের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই পৃথিবীর কাছ-ছাড়া হইতে পারে না বলিয়া চাঁদকে খুব বড় দেখায়, কিন্তু চাঁদ নক্ষত্রদের চেয়ে অনেক ছোট। কাজেই দেখা যাইতেছে, চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবং পৃথিবী স্থাকে প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে চাঁদকেও সক্ষে লইয়া যায়। পৃথিবীর কাজ একটা, অর্থাৎ স্থাকে ঠিক এক বৎসরে ঘুরিয়া আসা; কিন্তু চাঁদের কাজ হুইটা, অর্থাৎ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে স্থাকে ঘুরিয়া আসা। বড়ই অন্তুত নয় কি?

চাঁদ অর্থাৎ উপগ্রহ কেবল যে পৃথিবীরই আছে, তাহা নয়। বহস্পতি শনি প্রভৃতি অনেক গ্রহেরই চারিদিকে চাঁদ ঘূরিয়া বেড়ায়। কোনো কোনো গ্রহের আবার অনেকগুলি করিয়া চাঁদ। আমার্দের পৃথিবীর একটি চাঁদে রাত্রির কত শোভা হয়, যে-সব গ্রহের তিনটি চারিটি আট্টি দশটি করিয়া চাঁদ আছে, তাহাদের স্নাত্রিগুলি কেমন স্থান্য হয়, তাহা তোমরা মনে ভাবিয়া দেখ দেখি!

স্থাকে বিরিয়া কি-রকম পথে গ্রহণণ চলা-ফেরা করে, তাহার 
একথানা ছবি দেওরা হইল। ইহা দেখিলে তোমরা বুঝিবে বুধ শুক্ত
পৃথিবী স্থা্যের কত কাছে এবং ইউরেনাস্ ও নেপ্চুন্ কত দ্রে। কিন্ত
ইহাদের কোনোটির পথ অপরের পথকে কাটিয়া চলে নাই। এটা
বড়ই আশ্রহা্য ব্যাপার!

আমরা দেখিতে পাই যেখানে ছটো রাস্তা কাটিয়া চলিয়াছে সেখানে গাড়ীতে গাড়ীতে, মানুষে গাড়ীতে ধাকা লাগার সম্ভাবনা থাকে।

মনে কর, তোমাদের বাজারের মধ্যে যে চৌরান্তা আছে, তাহার একটা রান্তা ধরিয়া একটা গরুর গাড়া এবং আর একটা রান্তা ধরিয়া একটা ঘোড়ার গাড়ী ঠিক চৌমাথায় আদিয়া উপস্থিত হইয়ছে। এই অবস্থায় যদি একথানা গাড়ীর গাড়োয়ান তাহার গাড়ীকে না থামায় বা পাশ কাটাইয়া গাড়ীথানিকে না চালায়, তাহা হইলে মহাবিপদ উপস্থিত হয়: গাড়ীতে গাড়ীতে ধাকা লাগে!

পৃথিবীর পথ যদি গুক্রের বা মঙ্গলের পথকে কাটিয়া চলিত, তাহা হইলে ঠিক এই রকম বিপদেরই সম্ভাবনা থাকিত। তথন হয় ত এমন দিন আদিত, যথন তুই পথের চৌমাথায় পৃথিবী, শুক্রের বা মঙ্গলের মুথোমুখী আদিয়া পড়িত এবং একটা অপরটাকে ধাকা দিয়া একবারে চুরমার হইত। ভগবান কোনো গ্রহের পথের উপরে অন্য গ্রহের পথকে মিলিত হইতে দেন নাই, তাই গ্রহেরা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

গ্রহ ও উপগ্রহদের চলা-ক্ষেরার মধ্যে আর একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। কোনো গোলাকার পথে ঘূরিতে গেলে বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে অথবা ডান্দিক থেকে বাঁ-দিকে ঘূরা যায়। ঘড়ির কাঁটা গোলাকার পথে দিবারাত্রি ঘূরিয়া কেড়ায়। যদি একটু ভাবিরা দেখ, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, ছটো কাঁটাই বাঁ-দিক হইতে ডান

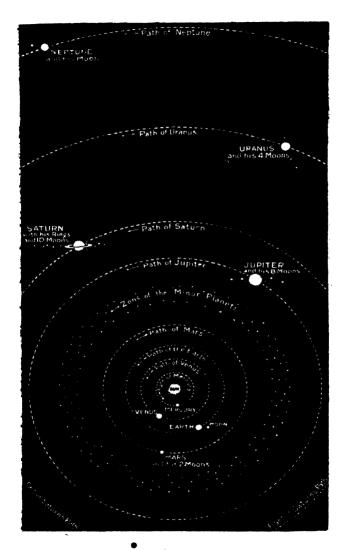

*সৌরজ*গৎ

দিকে ঘুরিভেছে। বড় আশ্চর্যের বিষয়, বুধ গুক্র পৃথিবী মঙ্গল প্রভৃতি যে আট্টি গ্রহ স্থ্যকে মাঝে রাথিয়া পোলাকার পথে ঘুরিভেছে, তাহারাও ঘড়ির কাঁটার মত একম্থো হইয়া পশ্চিম হইতে পূর্বে ছুটিয়া চলিয়াছে। কেবল ইহাই নয়, গ্রহদের চারিদিকে যে-সকল উপগ্রহ অর্থাৎ চাঁদ ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের প্রায় সকলেই গ্রহদের সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া একই পাকে ঘুরিভেছে। পৃথিবী চকিলে ঘণ্টায় যে একবার ঘুরপাক থায়, অপর গ্রহেরাও এক একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঐ রকম ঘুরপাক দেয়। ইহাদেরও ঘুরপাক দেওয়ার দিক, স্থ্যকে প্রদক্ষিক করার দিকের সঙ্গে অবিকল এক।

ছোটবড় গ্রহ-উপগ্রহেরা যে ঠিক একই পাকে ঘুরিতেছে, এটা কি থুব আশ্চর্যোর বিষয় নয় ? একই রাজার রাজ্যে যত আইন্-কান্ন থাকে, সকলই এক হয়। এক প্রজার জন্ম এক রকম আইন্ এবং আর প্রজার জন্ম ঠিক তার উন্টা আইন্, এমনটি কোনো রাজ্যেই দেখা যায় না। আমাদের গ্রহ-উপগ্রহেরা ঠিক যেন একই নিয়ম মানিয়া রাজভক্ত প্রজার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই রাজাটি কে তাহা জান কি ?— স্থাই সেই রাজা। অবশ্য রাজার রাজা জগদীশ্বর সকলের মাথার উপরে আছেন। কিন্তু যে রাজার অধীনে ইহারা প্রত্যক্ষভাবে চলা-কেরা করে, তাহার শাসন এমনি কড়া যে, প্রজাদের চাল-চলনে একট্ও এদিক-ওদিক হইবার উপায় নাই।

প্র্যাকে আমাদের এই জগতের রাজা বলিলাম। কিন্তু ইহাকে গ্রহ-উপগ্রহের পিতাও বলা যায়। একই পিতার সন্তানদের আকৃতি-প্রকৃতি চাল-চলনে অনেক মিল দেখা যায়। রাম ও যন্তু তুই ভাই এবং মালতী তাহাদের বোন। যদি একটু মন দিয়া তাহাদের চাল-চলন আকৃতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে, তবে ভাহাদের মধ্যে অনেক মিল দেখিতে পাইবে। চুলের রঙ্, গারের রঙ্, চোথের আরার রঙ্, হাসি-কারা

এবং চলাকেরার মধ্যে অনেক মিল একে একে দেখা যাইবে। কাজেই হজনের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল দেখিলে, অনায়াসে অনুমান করা বাইতে পারে যে, তাহারা একই পিতার সম্ভান বা একই পরিবারের লোক। গ্রহ-উপগ্রহদেরও চাল-চলন গতিবিধির মধ্যে এই রকম মিল দেখিয়াই পণ্ডিতেরা বলিতেছেন, তাহারা একই পিতার সম্ভান। হুর্যাই এককালে নিজের দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া বুধ শুক্র পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহ ও তাহাদের চারিদিকের চাঁদগুলিকে স্ষষ্টি করিয়াছে। বড়ই আশ্চর্যাের বিষয় নয় কি ? আমরা পরে এ সম্বন্ধে তোমাদিগকে অনেক কথা বলিব।

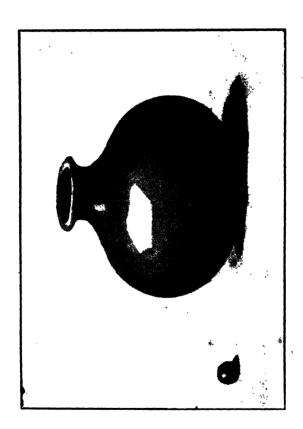

স্ধ্যকে একটা জালার মত ঘদি ধরা ঘার, তবে পৃথিবীকে একটা মটরের মত দেখাইবে

#### সূৰ্য্য

এক। সূর্য্য মাঝে দাঁড়াইয়া বুধ শুক্র পৃথিবী ইত্যাদি ছোট-বড় আট্টি গ্রহকে নিজের চারিদিকে ঘুরাইতেছে। ইহা দেখিয়াই আমরা মনে ভাবিয়া লইতে পারি, সূর্য্য কম জিনিস নয়। কোলের কাছে যে বুধ গ্রহট আছে, তাহাকে টানিয়া শাসনে রাখা সহজ। কিন্তু হুই শক্ত আশী কোটি মাইল তফাতে, নেপ্চুন্ নামে যে গ্রহট রহিয়াছে, তাহাকেও টানিয়া ঘুরাইতে থাকা বড় কম কথা নয়।

সভাই হুৰ্য্য অভি প্ৰকাণ্ড জিনিস। আমাদের পৃথিবী যে কভ বড় তোময়া জাহা জান। সেইরকম তেরো লক্ষ পৃথিবী জোড়া দিলে তবে হুৰ্য্যকে নিশ্মাণ করা যায়। মনে কর, কুমারের দোকানে ফর্মাইদ্ দিয়া একটা মাটির জালা তৈয়ার করানো গেল। ইহার ভিতরকার ফাক্ সব জায়গাতেই যেন দেড় হাত। এখন যদি এই জাগাকে হুর্য্য বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে আমাদের পৃথিবী হইয়া দার্যায় একটা ছোট মটরের মত। এই রকম জালায় কত মটর খা যায় মনে করিয়া দেখ। হয় ত সেই মটরের ডালে ভোমাদের ভীর চার পাঁচটি লোকের এক বংসরের খাওয়াই চলিয়া যাইবে। মার্য মদি একটা বড় জালা হয়. তবে আমাদের পৃথিবী হয় একটা ছোট মটার, এখন ভাবিয়া দেখ সুর্য্য কত বড়! আর একটা হিসাবের কথা বলি। পৃথিবী ষত্রই বড় হউক, ভাহাকে ঘরিয়া আসা আজকাল শক্ত নয়। কলিকাভা হইতে জাহাকে বাহির হইরা ভারত মহাসাগর পার হওয়া গেল; তার পরে ফ্রেক্স্থালের ভিতর দিয়া ও ভূমধা-সাগর অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডের কাছে এট্লান্টিক্ মহাসাগরে পড়া গেল। তার পরে আমেরিকা পার হইয়া প্রশাস্ত মহাসাগরের জাপান চীন ইত্যাদি ছাড়িয়া আবার কলিকাতায় পৌছানো গেল। পৃথিবীকৈ বেষ্টন করিয়া অনেকেই আজকাল এই রক্ষমে ভ্রমণ করেন। অবশু জাহাজে করিয়া যাইতে সময় বেশি লাগে। মনে কর, পৃথিবী ঘিরিয়া একটা প্রকাণ্ড রেলের লাইন গিয়াছে এবং আমরা সেই লাইনের যেন একটা ডাক-গাড়ীতে চাপিয়াছি। গাড়ী কোনো ষ্টেশনে না থামিয়া যেন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে দিবারাত্রি ছ ছ করিয়া চলিয়াছে। এ রক্ষমে পৃথিবী ঘ্রিয়া আসিতে কত সময় লাগে বলিতে পার কি? আমরা হিসাবে করিয়া দেথিয়াছি, তিন সপ্তাহের অর্থাৎ একুশ দিনের বেশি সময় লাগে না।

এখন মনে কর, যেন আমাদের স্থাকে বিরিয়াও ঐরকম একটা রেলের লাইন আছে এবং আমরা কয়েক জন জাহারি এক ডাকগাড়ীতে চাপিয়া বিদয়ছি। গাড়ী বালী বাজাইয়া ছ ছ করিয়া অবিরাম দিনরাত্রি চলিতে লাগিল। আমরা কত দিনে স্থোর উপরে একবার বেড় দিয়া চলিয়া আদিব বলিতে পার কি ? আমরা ইহারো একটা হিদাব করিয়া দেখিয়ছি। গাড়ীখানা ঠিক সাত বৎসর ধরিয়া দিবারাত্রি না চলিলে স্থাকে বেড় দিতে পারিবে না, অর্থাৎ আমাদের সাত বৎসরের খাবালাও কাপড় চোপড় ডাকগাড়ীর পিছনের একখানি মাল-গাড়ীতে বে রা দিয়া তবে যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। পৃথিবীর উপর দিয়া যা আদিতে কুড়ি একুশ দিন লাগে, আর স্থগ্যের উপর দিয়া জুরিয়া ফিল্
সাত বৎসর লাগে! ভাবিয়া দেখ পৃথিবী কত ছোট এবং স্থ

আমরা কিছ এত বড় স্থাকেও পৃথিবী হইতে এক

রেকাবির মন্ত দেখি। কাজেই বুঝা বাইতেছে, স্ব্যা পৃথিবী হইতে অনেক দ্রে আছে। অনেক দ্র হইতে দেখিলে, সব জিনিসকেই ছোট দেখায়। খুব বড় ঘুঁড়িতে শক্ত স্তা বাঁধিয়া বখন উড়ানো যায়, তখন সেটি কত ছোট দেখায় দেখিয়াছ কি ? বোধ কয় তাহা যেন তোমার এই বইখানির মন্ত ছোট। কিন্তু নীচে নামাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, ঘুঁড়ি কত বড়। তাই তোমাদের বলিতেছিলাম, স্ব্যা যে অনেক দ্রে আছে, তাহা উহার রেকাবির মন্ত ছোট আকারটি দেখিলেই বুঝা যায়। অনেক দ্রে না থাকিলে, এত বড় প্রকাপ্ত জিনিসটাকে কেন এত ছোট দেখাইবে ?

যাহা হউক, জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দ্রম্থ স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের মোটামুটি হিসাবে এই দ্রম্থের পরিমাণ নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। সূর্যা পৃথিবী হইতে কত দ্রে আছে বুঝিলে কি ? এক শতের দশ গুণে হাজার হয়, হাজারের এক শত গুণে এক কোটি হয় । আমাদের কাছ হইতে স্থ্যা এই রকম নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দ্রে আছে। এবার বুঝিলে কি ?—বোধ হয় বুঝিলে না। পৃথিবীতে আমরা হই মাইল, চার মাইল, না হয় হাজার মাইল লইয়া হিসাব করি। এখান হইতে ইংলও মোটে দশ হাজার মাইল দ্রে, তাই শুনিয়াই আমরা মনে ভাবি. এত দ্র দেশ বুঝি আর নাই। কাজেই নয় কোটি

আচ্ছা, একটা উদাহরণ দিয়া সর্য্যের দূরত্বটা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। আঞ্লোকার মত মনে কর, যেন আমাদের পৃথিবী হইতে একটা রেলের লাইন শৃন্তের উপর দিয়া আকাশ ভেদ করিয়া স্থেয় পৌছিয়াছে এবং এই লাইনে যেন একটা গাড়ী স্থো পৌছিবার জ্বন্ত ঘণ্টার জ্বিশ মাইল বেগে দিবা-রাজি হৃদ্ হৃদ্ করিয়া চলিয়াছে। ক্ত দিনে ইহা স্থো গিন্না পৌছিবে, এখন বলিতে পার কি ?—আমরা হিসাব করিয়া দেখিরাছি, এই রকমে ফুর্যো পৌছিতে গেলে তিনশত পঞ্চাশ বৎসর রেলের গাড়ীতে থাকিতে হইবে, অর্থাৎ মোগল বাদদাহ আকবর বে দিন দিংহাদনে আরোহণ করেন, দেই দিন যাত্রা স্থক্ক করিলে গাড়ীখানা দ্রাট্ পঞ্চম জ্বর্জের দিল্লীতে অভিষেকের পূর্ব্বে কথনই ফুর্যো পৌছিতে পারিবে না। কি ভন্নানক দূরত্ব!

কিন্তু এত দূরে থাকিয়াও ত সূর্য্যের তেজ কম নয় ় চৈত্র-বৈশাথ মাদে সূর্য্যের তেজের কথা মনে কর দেখি ;—সূর্য্য যেন তথুন আগুন বৃষ্টি করিতে থাকে এবং তার আলোই বা কত !

চাঁদকে আমরা দূর হইতে সূর্যোর মতই বড় দেখি, কিন্তু চাঁদ ত এত আলো দেয় না এবং তার কিরণও ত গ্রম নয়। এই সব দেখিলে মনে হয় না কি যে সূর্যাটা আগুন দিয়া গড়া ?

সতাই স্থাকে আগুনে বিরিয়া আছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বংসর ধরিয়া এই প্রকাণ্ড আগুন স্থা-লোকে জ্বলিতেছে। তাহারি তাপ আমরা এত দ্রে পৃথিবীতে থাকিয়া ব্ঝিতে পারিতেছি এবং তাহারি আলোক আমাদের নিকট আদিয়া পৌছায় বলিয়া, আমরা পথ খাট মাঠ দেখিয়া চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছি। ভাবিয়া দেখ, সেই প্রকাণ্ড স্থাকে ঘিরিয়া কি আগুনই জ্বলিতেছে! আমাদের রান্নাঘরের উননে যখন আগুন জ্বলে, তথন তাহার তাপ হয় ত ছ-হাত কি দশ-হাত তফাং হইতে ব্ঝিতে পারি। কোটি কোটি মাইল দ্রের তাপ যথন আমাদের কাছে এত অধিক বলিয়া বেশ্ব হয়, তথন স্থ্যের উপরকার সেই তাপ কত বেশি, মনে মনে ভাবিয়া দেখ।

কিছু না জনিলে আগুন হয় না । তিননে কাঠ প্রভৃতি পুড়িলে তাপ জন্মে এবং তাপে কাঠের ছোট ছোট অণু ক্য়লা ও নানা রক্ম গ্যাস্ জনিয়া নান হয়, তাই উননের কাঠ বা ক্য়না আলো ও তাপ দেয়। বিগ্রন্তের ন্যাম্পের ভিতরে যে একটা খুব সরু তার থাকে, তাহার ভিতর দিয়া বিগ্রন্থ গেলেই দেটা গরম হয় এবং দেই গরমে তাহা লাল হইয়া বা সালা হইয়া জলিতে থাকে। ইহাতেই আমরা বিগ্রন্তের ল্যাম্পূ হইডে আলো পাই এবং তাহার কাছে হাত রাখিলে তাপ পাই।

ইহাই যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে সুর্য্যে কি জ্বলিতেছে বলিতে পার কি ?—ক্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা ইহার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের পৃথিবীর উপরে মেমন মাটি পাথর বালু কাঁকর আছে, সুর্য্যে তাহার কিছুই নাই। তাহাতে আছে কেবল বাঙ্গা; এই রকম বাঙ্গাই জ্বলিয়া এত তাপ ও আলোক দেয় । সমস্ত সুর্য্যটা এই রকম বাঙ্গা দিয়া প্রস্তুত বলিয়া, সূর্য্য পৃথিবীর চেয়ে যত গুণ বড়, উহার ওজন তত গুণ অধিক নিয়। সূর্য্য বে বাঙ্গা দিয়া প্রস্তুত, তাহা আনিয়া যদি একটা হাঁড়ির মধ্যে রাথিয়া ওজন কর এবং তার পরে সেই হাঁড়ি থালি করিয়া তাহাতে আমাদের পৃথিবীর মাটি লইয়া ওজন কর, তাহা হইলে দেখিবে পৃথিবীর মাটির ওজন সুর্য্যের বাঙ্গের ওজনের প্রায় চারিগ্রণ বেশি হইয়াছে। সূর্য্য দ্রে থাকিয়া এত জাঁক-জমক দেখাইলেও, তাহার দেইটা খুব হালকা!

সুর্য্যের দেহ জনস্ত বাষ্প দিয়া গড়া, কিন্তু তাই বলিয়া যেন মনে করিও না, আমাদের আকাশের বাতাস যেমন বাষ্পা, সেই-রকম বাষ্পা দিয়া সুর্য্যের শরীরথানি গড়া হইয়াছে। বাষ্পাকে ছোট পাত্রে আট্কাইয়া চাপ দিলে তাহা আকারে ছোট হইয়া যেমন খুব ঘন হয়, সুর্য্যের গোলাকার যে হাংশটাকে আমরা চোথে দেখিতে পাই, তাহা ঐ-রকম ঘন বাষ্পা দিয়াই প্রস্তুত। মাটি পাথর বালু কাঁকর জমাট বাধিয়া পৃথিবীকে যেমন একটা গোলাকার্ম বস্তু করিয়া তুলিয়াছে, খুব ঘন জলস্ত বাষ্পা একত্র হইয়া সেই রক্ষমে সুর্ব্যকে একটা ভরানক বড় গোলাকার বস্তুর মত করিয়া গড়িয়াছে।

কেবল মাটি পাথর বালু ও কাঁকর লইয়াই পৃথিবী নয়, পৃথিবীর ঠিক উপরে প্রান্ধ পঁচিল ক্রোল পর্যান্ত বাতাস আছে। ইহাকেও পৃথিবীর অংশ বলিয়া ধরা উচিত, কারণ পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া থাকিয়া ইহা পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরা-ফেরা করে। পৃথিবী বায়ুরাশিকে এমন জােরে নিজের চারিদিক্লে টানিয়া রাথে য়ে, কোনাক্রমে একটুও বাতাস পৃথিবী ছাড়িয়া পলাইতে পারে না। কাজেই আমাদের আকাশের বাতাসকে কথনই পৃথিবী-ছাড়া জিনিস বলা যায় না।

আমাদের পথিবীর বায়মণ্ডল কি-রকম, তাহা তোমাদের জানা আছে। বাতাদ জিনিদটা একেবারে স্বচ্ছ: কাঠ পাথর ইট প্রভৃতি জিনিদ যেমন আমাদের দৃষ্টি আটকাইয়া দেয়, বাতাদ দে স্ক্রমে দৃষ্টি আটকায় কাঠের ভিতর দিয়া বা ইটেম দেওয়ালের ভিতর দিয়া আমরা কোনো জ্বিনিস দেখিতে পাই না, কিন্তু বায়ুর ভিত্তর দিয়া সব জ্বিনিস্ই দেখিতে পাই। এই জন্মই চক্ষসূর্যোর আলো ও নক্ষত্রদের আলো পঁচিশ ক্রোশ গভীর বায়ুর আবরণ ভেদ করিয়া আমাদের পূথিবীর উপরে আসিয়া পড়ে। কিন্তু বাতাস লইয়াই আমাদের বায়ুমণ্ডল নয়, ইহার মধ্যে আবার মেঘ আছে। মেঘ জিনিসটা বাতাসের মত স্বচ্চ ময়। ভাই মেঘ উঠিলে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র সকলি ঢাকা পডিয়া যায়। তার পরে আবার সেই মেধে রৃষ্টি হয় : বাতাস ছুটাছুটি করিয়া ঝড় তোলে। সূর্য্যের চারিদিকেও আমাদের বায়ুমগুলের মত বাঙ্গের আবরণ স্মাছে। পৃথিবীকে দিরিয়া যেমন একটা আবরণ রহিয়াছে, সূর্য্যকে বিরিয়া সেই-রকম তিনটা আবরণ আছে। এই তিনটা লইরাই সূর্য্যের আকাশ। আমাদের পৃথিবী সূর্য্যের মত জলে না, ইহার উপরটা বেশ ঠাণ্ডা এই জন্ম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলও ঠাণ্ডা। কিছ কুর্যা দিবারাত্রি জলিতেছে, এই-বস্তু ইহার বাম্পের তিনটা আবরণও অলিয়া-পুড়িয়া সর্বদা তাপ ও আলোক মিতেছে।

সন্ধার সমরে বেমন ভেঁতুল, লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছের পাতা বুঁজির। আসে, দেই রকম গাছের পাতা বুঁজিতে লাগিল। জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতগণ এই-রকমে ত্পরে সন্ধাা হুদেখিবার জন্মই কি এত থরচ-পত্র করিয়া দুরদেশে আসেন ? কিন্তু তাহা নয়।

আগেই তোমাদের বলিয়াছি, সূর্য্যের উপরে তিনটা বাষ্প-মঞ্জল পর-পর সাজানো আছে। প্রথমটাকে অর্থাৎ যেটা সূর্য্যের গায়ে লাগিয়া আছে, তাহাকে আমরা আলোক-মণ্ডল নাম দিয়াছি। ইহার উপরে যে হটা বাষ্প-আবরণ আছে, আমরা তাহার বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল নাম দিলাম। আলোকমণ্ডলকে খালি চোখে বা দুরবীণ দিয়া বেশ<sup>®</sup> দেখা যায়: কিন্তু বর্ণমর্ত্তল ও ছটামগুলকে দুরবীণ দিয়াও দেখা মুদ্ধিল। সূর্য্যের আলোক-মণ্ডলের আর্শৌ সূর্য্যকে সর্ব্বদাই এমনি উচ্ছল করিয়া রাথে যে, কোনটা আলোকমন্তল, কোনটা বর্ণমণ্ডল এবং কোনটাই বা ছটামগুল, তাহা একেবারেই বুঝা বায় না। তবে এগুলিকে পুথক করিয়া দেথিবার উপায় কি ? এই উপায়টা স্বোতিষীরা সূর্যোর পূর্ণ গ্রহণের সময়েই কেবল হুই চারি মিনিটের জ্বন্ত পাইরা থাকেন। গ্রহণের সময়ে সূর্যাকে ও তাহার গায়ের আলোকমণ্ডলকে চাঁদ ঢাকিয়া ফেলে, কাজেই বাহিরে দেখিতে পাওয়া বায় কেবল উহার বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল। এই ছুইটি দেখিয়া তাহাদের বিষয় ভাল করিয়া জানিবার জন্মই এত ক্ষ্টু করিয়া জ্যোতিষীরা সূর্য্য-গ্রহণ দেখিবার বাহির হন।

# সূর্য্যের বর্ণমণ্ডল

পূর্ণ গ্রহণের সমরে চাঁদ স্থাকে একেবারে চাঁকিয়া কেলিলে, স্থোর আকাশের বিতীর আবরণটিকে কি-রকম দেখার, পূর্ণগ্রহণের ছবিতে তাহা দেখিতে পাইবে। দেখ, কালো চাঁদটিকে বৈরিয়া কিন্তিন বর্ণমণ্ডল কেমন সুন্দার দেখাইতেছে! স্থোর এই আবরণটা রঙিন্ বলিয়াই জ্যোতিষীরা ইহাকে বর্ণমণ্ডল অর্থাৎ Chromosphere নাম দিরাছেন।

কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিও না, লাল ফুলমুরি বা দেশলাই জালাইলে যে লাল আগুল হয়, ইহা তাই। আমাদের পৃথিবীর জ্ঞাক্ষালে কেবল একটা আবরণ অর্থাৎ বায়ুমগুল আছে; ইহা পৃথিবী হইতে প্রায় পাঁচিশ ক্রোল উপরপর্যন্ত জুড়িয়া রহিয়াছে; হর্মের দিতীয় আবরণের লভীরজা কত জান ?—প্রায় তিন হাজার মাইল; কোনো কোনো ছালে দশ হাজার মাইল। এখন ভাবিয়া দেখ, এত বড় হর্মাটাকে বিরিয়া দশ হাজার মাইল গভীর বে বাস্প দিবারাত্রি জলিতেছে তাহা কি ভয়ানক! কেবল ইহাই নম্ম, পূর্ণ হর্মা-গ্রহণের সময়ে জ্যোতিরীয়া দেখিলাছেন, বর্গমগুল হইতে এক-একটা শিখা এমন উ চু হইরা বাহির হয় বে, ভাহার বিষয় ভনিলে অবাক্ হইয়া বাইতে হয়। এখানে ছইটি শিখার ছবি দিলাম। ইহাদের মধ্যে জোনোটাই পঞ্চাল হাজার মাইলের কম উ চু নয়। ১৮৯২ খুরীজে বে প্রক্রী হর্মা-গ্রহণ হইয়াছিল, সে সময়ে জ্যোতিরীয়া একটা শিখাকে প্রায় আড়ুই লক্ষ্, মাইল উ চু হইতে দেখিরাছিলেন। হর্মের বে জারীকাণ্ড ইইডেক্সি এবং

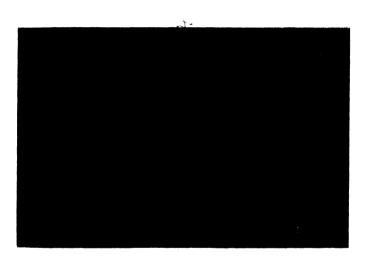

ৰৰ্ণমণ্ডলের অগ্নিশিখা

সেই আগুন ঝড়ের মত উপর নীচে ছুটাছুট করিরা স্থ্যকে কি ভরানক করিয়া রাথিয়াছে, ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে।

ছবিতে যে নটরের মত সাদা বিন্দুটা রহিরাছে, ভাহা আমাদের পৃথিবী। বর্থ-মণ্ডলের এক একটা শিথা পৃথিবীর তুলনার কত বড় তাহা ভাবিরা দেখ! যেন মহাপ্রলয়ের আগুন ঐ সকল শিথার রহিরাছে!

रेक्कानिकामत क्रमण अङ्ग्र ! थून पृत्तत्र नक्ष्य हेहेए ए একটু আলো আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে, তাহা কোন কোন ৰাপা জনিয়া অন্মিতেতে, এই ছোট পৃথিবীতে বসিয়া একটা খুব ছোট যন্ত্ৰ দিয়া তাঁহারা ভিন্ন করিতে পারেন। ইহা বড় কম ক্ষমতা নর। মনে কর, তুমি খুব উচু এক পাহাড়ে চড়িয়া কন্তকগুলি বাপা মিশাইয়া আঞ্জন করিতে লাগিলে, দশ মাইল বা বিশ মাইল দূরে বৈজ্ঞানিক-মহাশর ভাঁহার যরের বারান্দার বদিরা দেই আলো দেখিতে লাগিলেন। এখন তিনি যদি ইঞা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই যন্ত্র দিয়া বলিয়া দিতে পারেন, তুমি কোন কোন বাষ্প জ্বাণিয়া আগুন করিয়াছ। দশ মাইল বিশ মাইল ত অতি দামান্ত কথা, কোটি কোটি মাইল দুরে নক্তবদের উপরকার আলো কি কি পুড়িরা জন্মিতেছে, তাহাও ঐ-রকমে তাঁহারা বলিয়া দিতেছেন এবং সুর্য্যের আলোক-মণ্ডলে ও বর্ণমণ্ডলে কি কি জিনিস অনিতেছে, তাহাও স্থির করিতেছেন। এই-রকমে হর্ব্যে আমাদের স্থানা-গুনা প্রার কুড়িটি জিনিস আছে বুঝা গিয়াছে এবং তাহার সবগুলিই জ্বনিতেছে বিলয় ঠিক হইয়া গিয়াছে। লোহা, সীদা, টিন আছেই এবং রৌপাও সম্ভবত আছে, কিন্তু ইহাদের সকলই বালা হইরা অলিতেছে।

হর্ষ্যের বর্ণ-মঞ্জন হইন্ডে যে সকল ভরানক লাল শিবা বাহির হয়, জ্যোভিনীর। পূর্ব হর্ষ্যগ্রহণেব্র সময়ে ভাহা যায় দিরা পরীক্ষা করিরা দুখিরাছেন। ইহাতে জানা গিরুছে, সেঞ্জনি হাইড্রোজেন্ গ্যাস্ অনিরাই জন্ম। তা'ছাড়া ক্যান্সিয়ম্ ও হেলিয়ম্ নামে আমাদের জানা-গুনা ছুইটা জিনিসও হাইড্রাজেনের সহিত মিশিয়া জ্বলে। কেবল জ্বলা নর, জ্বলিতে জ্বলিতে হাজার হাজার ক্রোশ উপরে উঠে এবং একটু ঠাগু। হুইলে নীচে নামে, আবার গ্রম হুইলে ঝড়ের বেগে উপরে উঠে। সেখানে কি ভ্রানক কণ্ডে হয়, একবার ভাবিয়া দেখ!

### সূর্য্যের ছটা-মণ্ডল

সূর্য্যের শেষ আবরণ ছটা-মগুলের কথা এখনো বলা হয় নাই। এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। এই ছবিটা একটি স্থ্য-গ্রহণের সময়ে ভোলা হুইয়াছিল। স্থ্যের আলোকের উৎপাতে পূর্ণ স্থ্য-গ্রহণ ছাড়া আর



পূর্ণ প্রহণের সমধে পূর্ব্যের ছটা-মঞ্জ

•কোনো সমরে ইহা দেখা যাত্র না, হর্ষ্যের আলোক ইহাদিগকে সকল •সময়ে ডুবাইয়া রাখে। মেই চাঁদ ধীরে ধীরে আসিয়া সমস্ত ক্র্যাক্রে চাকিয়া কালো করিয়া দেয়, অমনি হর্ব্যের আকাশের এই ছটা-মগুল দেখা যায়।\*

ছবি দেখিলে বুঝিবে যে, ইহা ছটার মতই স্থা হইতে বাহির হইরাছে, এইজক্সই জ্যোতিবীরা স্থা্যের আকাশের এই অংশকে ছটা-মগুল (Corona) বলেন। কিন্তু ইহার গভীরতা বর্ণ-মগুলের মত দশ হাজার কি বিশ হাজার মাইল ক্ষুত্র। স্থা্যের বাহিরে লক্ষ্ণ ক্ষাইল জুড়িরা ইং,র ুনান ১৮৭৮ সালে একটা গ্রহণে স্থ্য হইতে এক কোটি মাইল দ্বে ছটা-মগুল দেখা গিয়াছিল। মাঝে চাঁদে-ঢাকা কালো স্থা্য, তার পরে সেই রিঙন্ বর্ণ-মগুল এবং শেবে এই ছটামগুল স্থা্ গ্রহণের সময়ে একটা দেখিবার জিনিস। খাহারা দেখিরাছেন, তাঁহারা মোহিত হইরাছেন এবং ইহার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা দেখি নাই, কাজেই ছবি দেখিয়া ও বিবরণ শুনিয়া এখন আমাদিগকে সম্ভেই থাকিতে হইবে।

কি কি জিনিস জ্বিরা স্থেরে ছটামগুল জ্বিরাছে, তাহা জানা গিরাছে। জ্যোতির্নিং পণ্ডিতগণ স্থা-গ্রহণের সেই ছই চারি মিনিট সমরের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া তাহা স্থির করিয়াছেন। আমাদের জানা-শুনা জিনিসের মধ্যে তাঁহারা উহাতে হাইড্রোজেনের বাষ্পই জ্বনিতে দেখিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরো যে অনেক বাষ্প জ্বনে, জ্যোতিবীরা তাহা জানিতে পারিরাছেন। কিন্তু সে-সব বাষ্প আমাদের পৃথিবীতে নাই, কাজেই তাঁহায়া তাহাদের নামও বলিতে পারেন নাই। দেখ, জামাদের স্থাটি কি জিনিস!

এখন বোধ হয়, তোমরা ব্রিভে পারিভেছ, বড় বড় জ্যোতিবীরা

এহণের সমর ছাড়া অপর সময়ে প্রের বর্ণ-মঙল পরীকা করিবার এক উপায়
আক্রালকার জ্যোতিবীয়া বাহির করিয়াছেন, কিন্ত ছটামঙলকে পূর্ণ প্রান্থাইণ ছাড়।
 আর কথনই চক্ষে দেবা বায় না।

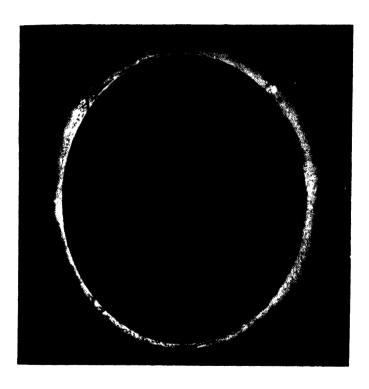

পূর্ণ স্থ্য-গ্রহণ। স্থ্য ও পৃথিবীর মধ্যে চাঁদ দাঁডাইয়া স্থ্যকে কালো করিয়া দিয়াছে।

এত খরচ-পত্র করিয়া অবং এত কট শ্বীকার করিয়া কেন দ্র দেশে
পূর্ব প্রা-গ্রহণ দেখিতে আসেন। এমন ঘটনাও ঘটনাছে, মাঝ সমৃত্রে
বা বরক-ঢাকা মেকদেশে না গেলে প্রা-গ্রহণ দেখা বাইবে না।
জ্যোতিবীরা জাইছে ক্রেরিয়া সেই সব ছর্গম হানে গিয়া জাহাজ নোওর
করিয়া প্র্যা-গ্রহণ দেখিয়াছেন। ১৮৬৮ সালে ভারতবর্ষে একটি পূর্ণগ্রাদ প্রা-গ্রহণ ইইয়ছিল। তথন ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আমার
এখনকার মত প্রবিধা ছিল না। জ্যোতিবীরা এই অপ্রবিধা গ্রাহ
করেন নাই। দলে দলে অনেক জ্যোতিবী ইউরোপ ও আমেরিকা
হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। প্রপ্রতিক্র করাসী-জ্যোতিবী জান্সেন্
সাহেব এই দলে ছিলেন। তিনি গ্রহণের সমরে প্র্যের অনেক ছবি
উঠাইয়া লইয়াছিলেন। সেগুলি হহতে প্র্যের আকাশ-সম্বন্ধে অনেক
ন্তন খবর আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু এখলো অনেক খবর
লানিতে বাকি আছে, তাই পূর্ণ প্র্যা-গ্রহণ হইলে জ্যোতিবীরা আর ঘরে
বিদিয়া থাকিতে পারেন না।

ফরাসী জ্যোতিষী জান্সেদের নাম করার তাঁহার সম্বন্ধে একটা গলের কথা মনে পড়িয়া গেল। ১৮৭০ খুইান্দে ফরাসীদের সহিত জন্মান্দের একটা ভরানক লড়াই হইরাছিল। ছই পক্ষই বলশালী, অনেক ছোটখাটো বৃদ্ধের পর জন্মান্-নৈক্ত আসিয়া ফ্রান্সের রাজধানী পারিস্ সহরকে বেরিয়া ফেলিল। নগরের চারিদিকেই জন্মান্-সৈতের কড়া পাহারা বিদিল, একটি লোকও যে নগর হইতে বাহির হইয়া আসিবে, তাহার উপায় রহিল না। বাহিরের লোক যে, সহরের লোকদের নিকটে সিয়া খাবার-দাবার দিয়া আসিবে, তাহারো পথ বন্ধ। তথন জান্দেন সাহেব ক্র্জাস্ট্রন্মে পারিসে ছিলেন, কাজেই তাঁহাকেও অবক্ষম ভুইয়া থাকিতে হইল।

ধাহা হউক, এই সময়ে একটা বড় রকমের স্ব্যা-গ্রহণ হইবার কথা

ছিল। এই গ্রহণটি দেখিয়া স্থ্যসন্থদ্ধে অনেক বিষয় জানিয়া লইবেন বিলয়া জান্সেন্ সাহেব বছদিন ধরিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন। ক্রমে প্রহণের দিন কাছে আসিতে লাগিল, কিন্তু জন্মান্দের পাহারার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি যে, নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া স্থা-গ্রহণ দেখিবেন, তাহার আশা রহিল না। জান্সেন্ খুব ছঃখিত হইলেন এবং পারিসের বাহিরে যাইবার জন্ম খাঁচার পাথীর মত ছট্-কট্ করিতে লাগিলেন। গ্রহণের পূর্বাদিন রাত্রিতে তিনি এমন অধীর হইয়া পড়িলেন যে, একটু সময়েরও জন্ম পারিসে থাকিতে তাঁহার ইচছা রহিল না। তিনি স্থির করিলেন, শক্রদের মাঝা দিয়াই চলিয়া যাইবেন, তাহাদের গোলা-গুলিতে যদি প্রাণত্যাগ হয়্ব, তাহাও ভাল।

এই সময়ে জান্দেন্ সাহেবের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, তাঁহার একটি ভাঙা ব্যোমধান আছে। সেই অন্ধকার রাত্রিতে তিনি ঐ ব্যোমধানে উঠিলেন এবং পারিসের বাহিরে নিরাপদ স্থানে আসিয়া পৌছিলেন। জন্মানেরা যদি জান্দেনের এই পলায়নের সংবাদ একটু জানিতে পারিত, তাহা হইলে একটি-মাত্র গোলার আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইত। জ্ঞানলাভের জন্ম জান্দেনের মনে যে ব্যাকুলতা আসিয়াছিল, মৃত্যুর আশক্ষাও তাহাকে দমন করিতে পারে নাই।

### সূর্য্যের আলোক ও তাপ

সূর্য্যের মোটামুটি খবর তোমাদিগকে দিলাম। কিন্তু এখনো উহার অনেক খবর বড় বড় জ্যোতিবীরাও জানেন না, যাহা তাঁহারা জানেন, তাহারও অনেক কথা বলিতে বাকি রহিল। তোমরা আর একটু বড় হইলে সে-সব কথা জানিতে পারিবে ও বুঝিবে। সুর্য্যের আলোক ও তাপ-সম্বন্ধে ছই একটা কথা বলিয়া এখানেই সুর্য্যের গল্প শেষ করিব।

স্থায়র আলো যে কত বেশি ভোমরা তাহা প্রতিদিনই দেখিতেছ। পণ্ডিতের। এই আলোর একটা হিদাব করিয়াছেন। পূর্ণিমার চাঁদের আলো কত তাহা তোমরা দেখিয়াছ। ঐ চাঁদের আলোতে বই পড়াও যায়। কিন্তু হিদাব করিলে দেখা যায়, ছয় লক্ষ চাঁদের আলো একত্র না করিলে একটা স্থায়র আলোর সঙ্গে সমান হয় না। ছয় লক্ষ চাঁদ বড় সোজা কথা নয়। এত-গুলো চাঁদ যদি এক সঙ্গে আকাশে উঠে, তাহা হইলে সব আকাশটা চাঁদে চাঁদে ভরিয়া যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে, আমাদের সব আকাশটা যদি চাঁদের মত উজ্জল হয়, তাহা হইলেই কেবল স্থায়ের আলো স্থামরা পাইতে পারি। দেখ স্থা কত আলো দেয়! বিজ্ঞানের দ্বারা, লোকে ইলেক্টিক্ আলো, লাইম্ আলো কত আলোই প্রস্তুত করিতেছে, কিন্তু স্থায়ের আলোর সমান একটি আলোও এপর্যান্ত করিতে পারে নাই!

সুর্য্যের আলো যেমন বেশি, তাপও তেমনি বেশি। সুর্য্য কত
্ব আছে; তাহা ত ভোমরা শুনিরাছ। এত দূরে থাকিরা সুর্য্য যে

তাপ ছাড়িতেছে, তাহার একটুখানি-মাত্র আমাদের পৃথিবীতে আসিরা

পড়িতেছে। বাকি সবই মহা-আকাশের মহাশৃন্তে ছড়াইরা পড়িতেছে।
কিন্তু এই একটুথানি তাপের যে কত তেজ, তাহা প্রতিদিনই তোমরা
দেখিতে পাও। সূর্য্যের তাপে থাল-বিল, নদী-নালা সব ভকাইরা
যার, এক এক সমরে এত তাপ হয় যে, ছাতা মাথার দিয়াও ছপরে
স্বরের বাহির হওয়া যার না। এত দূরে থাকিয়া যে এত তাপ দিতে
পারে, তাহার কাছে গেলে যে কত তাপ পাওয়া যায়, এখন তোমরা
ভাবিয়া দেখ!

জ্যোতিষীরা ও বৈজ্ঞানিকেরা বড মজার লোক। তাঁহারা যাহা দেখেন ও যাহা ভনেন, তাহা লইয়া হিসাব-পত্তে বসিয়া যান। কভ পরীক্ষা ও কত অঙ্ক কষার পরে তবে তাঁহাদের হিসাব-পত্র ঠিক হয়। সমস্ত সূর্যাটা কত তাপ ছাডিতেছে, জ্যোতিধীরা অনেক অঙ্ক ক্ষিয়া অনেক পরীকা করিয়া স্থির করিয়াছেন। একটা হিসাবে একজন জ্যোতিষী বলিয়াছেন, যদি সমস্ত সূর্য্যটাকে পঞ্চাশ হাত গভীর বরফ দিয়া মোড়া যায়, তাহা হইলে হুর্য্য নিজের তাপ দিয়া এই পঞ্চাশ হাত বরফের আবরণ এক মিনিটে গলাইয়া দিতে পারে। ভাবিয়া দেখ কি ভয়ানক তাপ। আর একটা হিসাবের কথা বলি। ছই হাত লম্বা ও ছুই হাত চওড়া জায়গা যে কত ছোট তোমরা নিজে তাহা মাপিয়া দেখিতে পার। এতটকু জায়গায় তোমাদের মত হুই জন মানুষ হয় ত কোনো গতিকে বসিয়া থাকিতে পারে মাত্র। সূর্য্যের উপরকার এতটুকু ছোট জায়গা হইতে এক ঘণ্টায় যে তাপ বাহির হয়, আমাদের এখানে একশত সত্তর মণ কয়লা না পুড়াইলে তাহা পাওয়া যায় না। ভাৰিয়া দেখ, কত কোটি কোটি মণ কয়লা পুড়াইলে তবে সূর্যোর তাপের মত তাপ আমরা এক ঘণ্টার জন্ত সৃষ্টি করিতে পারি।

এখন তোমরা বিজ্ঞানা করিতে পার, ত্র্যা যে ক্রমাগত এই রক্ষ ভয়ানক তাপ ছাড়িতেছে, সে তাপ কোধা হইতে আসে ? উসুনে কর্মনার আগুন জালা ইইরাছে, এই আগুন এক খণ্টা কি হুই খণ্টা বেশ জ্বিনিব এবং তাহার পরে নিভিয়া যাইবে। উন্নরের আগুন যদি ঠিক রাখিতে চাও, তাহা ইইলে মাঝে মাঝে উনুনে নৃতন করিয়া করলা দিতে হইবে। স্র্য্যের আগুন কত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া জ্বলিতেছে, কিন্তু ইহার আগুনের তাপ একটুও কমে নাই। ইহাতে কে কয়লা জোগার এবং কি রকমেই বা ইহার কয়লার জোগাড় হয়, তোমরা ভাবিয়া ঠিক করিতে পার কি ? একজ্বন জ্যোতিষী হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, যদি সমস্ত স্র্যাটা কয়লা দিয়াই প্রস্তুত হইত এবং এই কয়লা পুড়াইয়া যদি স্র্য্য তাপ দিত, তাহা হইলে এক হাজার বা ছই হাজার বৎসরের মধ্যে তাহার সমস্ত কয়লা নিংশেষে পুড়িয়া যাইত এবং স্র্য্য নিভিয়া এক গাদা ছাই হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু হই হাজার বৎসরেও ত স্র্য্য নিভিয়া যায় নাই, বা তাপও ত একটু কমে নাই। তাহা হইলে বৃঝিতে পারিতেছ, কয়লা বা কাঠের আগুনে স্র্য্যের তাপ রক্ষা হয় না। কে গাড়ী গাড়ী করিয়া কয়লা বহিয়া স্র্র্য্যে ঢালিবে প্রাণিতে পারিলে এত কয়লাই বা কোথায় ?

সূর্য্য কি রকমে নিজের দেহের তাপ রক্ষা করে, তাহা জ্বানিবার জন্ম বৈজ্ঞানিকের। অনেক পরীক্ষা, অনেক হিসাবপত্ত করিয়াছেন। এখন স্থির হইয়াছে, সূর্য্য নিজের শরীরটাকে সমুচিত করিয়া তাহার তাপ রক্ষা করে।

কথাটা বোধ হয় বৃঝিলে না। একটু বুঝাইয়া বলি। সমস্ত জিনিসেরই একটা প্রধান গুণ এই যে, যদি জোর করিয়া আকারে ছোট করা যায়, তাহা হইলে পদার্থমাত্রই গরম হইয়া পড়ে। •ইট্ বা পাথরের মত শক্ত জিনিসকে আকারে সহজে ছোট করা যায় না, কিন্তু যে-সকল জিনিস ,বাতাসের মত ৰাষ্পীয় অবস্থায় থাকে, চাপ দিয়া ভাহাদিগকে অনায়াসে ছোট করা যায়। কুট্বলের সেই ছোট রবারের থলি অর্থাৎ রাডারের ভিতরে জুমি যে বাভাসটা পম্প করিয়া দাও, তাহা বাহিরে অনেকটা জারগা জুড়িয়া থাকে। কাজেই নাহিরের অনেকটা বাপাকে জোর করিয়া যখন ছোট রাডারের মধ্যে পোরা যায়, তখন বাতাসকে সম্কৃতিত করা হয়। সত্য সম্প শম্প করার পরে ভুমি যদি রাডারে হাত দাও, তবে দেখিবে রবারের উপরটা গরম হইয়াছে। বাইসিকেল গাড়ীর চাকায় যে রবারের টায়ার অর্থাৎ গদি লাগানো থাকে, তাহার ভিতরে জোর করিয়া যখন অনেক বাতাস পম্প করা যায়, তখন সেটাও গরম হইয়া পড়ে। কাজেই দেখা গেল, বাপ্সীয় জিনিস সম্কৃতিত অর্থাৎ আকারে ছোট হইয়া পড়িলে তাহাতে তাপের সৃষ্টি হয়।

সূর্য্য এতকাল ধরিয়া ক্রমাগত তাপ বিলাইয়া কেন আৰুও ঠাণ্ডা হইতেছে না, ইহার কারণ দেখাইতে গিয়া পণ্ডিতেরা ব্লাডার গরম হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। সূর্য্য আমাদের পৃথিবীর মত মাটি-পাথর দিয়া গড়া নয়, উহার দেহে কেবল বাজাই আছে। বাজা জিনিসটার আর একটা প্রধান গুণ এই যে, ঠাণ্ডা পাইলেই তাহা আকারে থুব ছোট হইয়া আদে। কাজেই সূর্য্যের দেহের বাজা তাপ ছাড়িয়া ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আদিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহ সঙ্কৃচিত হইতেছে। কিন্তু দেহ সঙ্কৃচিত হইলে তাহাতে তাপ জ্বয়ে, তাহা আমরা আগেই বলিয়াছি। স্থতরাং দেখা যাইতেছে, স্র্য্যের দেহ যেমন ঠাণ্ডা হইয়া সঙ্কৃচিত হইজেছে, তেমন্তি, স্বর্হার দরুল সঙ্গে তাহাতে তাপ জ্বয়ে, তাহা বেমন ঠাণ্ডা হইয়া সঙ্কৃচিত হইজেছে, তেমন্তি, স্বর্হার দরুল সঙ্গে কালেক তাহাতে তাপেরও স্থাই হইজেছে। 'যত্র আয় তত্র ব্যয়', কালেকই এত তাপ খরচ করিয়াণ্ড স্থা ঠাণ্ডা হইতে পারিক্রেছে না।

#### মহাপ্রলয়

ভোমরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার, আচ্ছা, প্রতিদিনই সূর্য্য যথন নিজের দেহকে এক-একটু ছোট করিয়া ফেলিতেছে, তথন গত বংশরের সূর্য্যের চেম্নে এ বংশর সূর্য্যকে ছোট দেখি না কেন প ক্যোতিষীরা তোমাদের এই প্রশ্নেরও উত্তর দিয়াছেন। वरनन, यथन विश्व-मःमारत मानूष अस्ता नाहे এवः পृथिवीत अना हम्न নাই, সেই অতি পুরাতন কালে, সূর্যা খুবই বড় ছিল। এখন আকাশের যে জান্নগায় পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাদ্ ও নেপুচুন বহিয়াছে, সূর্য্যের দেহটা সেই কোটি কোটি মাইল জায়গা জুড়িয়া ছিল। জায়গা জুড়িয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহার দেহটা খুবই হালকা ছিল। এখন সূর্য্যের দেহে যে ঘন বাষ্প আছে, তথন ইহা অপেক্ষা খুব হালকা বাষ্প তাহার দেহে ছিল। সেই সময় হইতে আজ-পর্যান্ত সূর্য্য নিজের দেহ গুটাইয়া ছোটই করিয়া আসিতেছে। তাই সূর্য্য আগেকার তুলনায় এত ছোট। যাহা হউক, সূর্য্যের ছোট হইবার ভাবটা এথনো আছে, কিন্তু এখন যে পরিমাণে ছোট হইতেছে তাহা নিভান্ত অন্ন, তাই এখন তুই দশ বৎসরে বা তু-হাজার দশ হাজার বৎসরে সূর্য্য কন্তটা ছোট হইল, ভাহা নজুৱেই পড়ে না।

মনে কর, একটা বড় জালার ভিতরে দশ মণ তিল বোঝাই আছে,
আর তুমি যেন সেই জালা হইতে প্রতিদিন এক একটি করিয়া তিল উঠাইরা
'নুইতেছ। প্রতিদিনই এক-একটি করিয়া তিলের কর হইডেছে এক

প্রতিদিনই জালাটা এক একটু করিয়া থালি হইতেছে; কিন্তু এই ক্ষয় এত সামান্ত যে, তুমি ত্-বছরে কি দশ বৎসরেও চোথে দেখিয়া বুঝিবে না যে, জালা থালি হইয়া যাইতেছে। সূর্য্যের আকারে ছোট হওয়াও এই রকমের; এখন প্রতি বৎসরে সে এমন তিলে তিলে ছোট হইতেছে যে, ত্-হাজার দশ হাজার বৎসরে আমরা স্থ্যকে খুব ভাল যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়াও ছোট দেখিব না।

কিন্তু খুব অনেক দিন পরে, হ্য় ত লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, এই তিলে তিলে কমার জন্ত স্থাকে নিশ্চয়ই ছোট হইতে দেখা যাইবে। তথন মানুষ পৃথিবীতে থাকিবে কি না জানি না, যদি থাকে তবে তাহারা স্থাকে ছোট দেখিয়া অবাক্ হইয়া য়াইবে। কেবল তাহাই নয়, তথন তাহারা দেখিবে স্থা ছোট হইতে হইতে এমন ঘন হইয়া ঈাড়াইয়াছে যে, সে আর ছোট হইতে পারিতেছে না, দেই দিনই মহাপ্রলয় আরম্ভ হইবে। কারণ স্থা তথন যে তাপ ক্ষয় করিবে, তাহারী আর পূরণ হইবে না। কাজেই দিনে দিনে ঠাওা হইয়া স্থা একদিন একেবারে নিভিয়া যাইবে। পৃথিবী আর তাপ-আলোক না পাইয়া ঘোর অন্ধকারে বরক্ষের চেয়েও বেলী ঠাওা হইয়া পড়িবে। মেঘ হইবে না, রাষ্ট পড়িবে না, নদী চলিবে না, বাতাসও বহিবে না। সমুদ্রের জল শক্ত বরফ হইয়া ঈাড়াইবে। স্থোর আলোতে বাড়িয়া যে-সকল গাছ-পালা আমাদের থাত জোগায়, তাহারা চিরদিনের জন্ত লোপ পাইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পশু প্রভৃতি প্রাণীদিগের চিজ্জাত্রও পৃথিবীতে থাকিবে না।

• হর্যা নিভিন্না যাওয়ার পরে পৃথিবীর এই ছর্দ্দশার কথা মনে করিলে সন্তাই ভর হয়। কিন্তু আপাততঃ ভরের কারণ নাই, লক লক বংসর পরে পৃথিবীতে এই মহাপ্রলয় উপস্থিত্ব হইবার অনেক আগে হয়ত সুষ্বাবাতি পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়া যাইবে! আমাদের এই

অতি প্রাচীন হিমালর পর্বত ব্যতীত আর কেহই এই মহাপ্রলয় দেখিবে না। কিন্তু তথন তাহার এই শ্রামল দেহথানি থাকিবে না, তপঃক্লিষ্ট ঋষির মত তাহার শরীর তথন কলালদার হইবে এবং মাথার তুষার-জ্বটা আরো ভারি ও আরো শাদা হইরা পড়িবে।

## চাঁদ

এখন টাদের কথা বলা যাউক। তোমাদিগকে আগেই বলিয়ছি,
পৃথিবী যেমন সূর্যোর চারিদিকে ঘোরে, টাদ সেই-রকম পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। এজন্ম পৃথিবী গ্রহ, এবং টাদ তাহার উপগ্রহ।
দে যেন পৃথিবীরই অধীনে আছে, পৃথিবী তাহাকে টানিয়া নিজের
চারিদিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া টাদের
সঙ্গে সূর্যোর যে কোনো সম্বন্ধ নাই, এ কথা বলা যায় না। কারণ
পৃথিবীর চারিদিকে যথন টাদ ঘুরে, তথন পৃথিবী তাহাকে সঙ্গে লইয়া
স্থাকে ঘুরিতে থাকে। এজন্ম টাদের গতিটা বড়ই গোলমেলে
রক্ষমের।

একটা উদাহরণ দিয়া চাঁদের গতিটা বুঝানো যাক্। মনে কর, তুমি বেন স্থ্য হইয়া মাঝে নাড়াইয়া আছ, আর তোমার সেই বন্ধ ধরণী তোমার চারিদিকে পৃথিবী সাব্দিয়া ঘুরিতেছে। (পর পৃষ্ঠার ছবি দেখ)। এখন চাঁদ হইবে কে? যে চাঁদ হইবে, তাহাকে কিন্তু ধরণীর চারিদিকে ঘুরিতে হইবে। আছা, একটা কাজ করা যাক্, ধরণীকে বলা যাউক, সে যেন একটা চিলে দড়ি বাঁধিয়া ঘুরাইতে থাকে। ধরণী চিলে দড়ি বাঁধিল এবং তাহার মাধার চারিদিকে সেই চিলটাকে ঘুরাইতে লাগিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে সে তোমারও চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। কাজেই চাঁদ যেমন পৃথিবীকে ঘুরিতে ঘুরিতে সুর্বিতে স্থারিল বুরিয়া আসে, এখানে দড়িতে-বাঁধা চিলটাও সেই রক্ম ধরণীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে তোমাকেও ঘুরিয়া, আসিল। তাহা হইলে এই চিলের গতি ঠিক্ চাঁদের মতই হইল না কি ?°

পূর্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি, চাঁদকে আমরা পৃথিবী হইতে প্রায় হর্ট্যের মত বড় দেখি বলিয়াই চাঁদ কখনো সূর্য্যের মত বড় জিনিস



ধরণী চিলে দড়ি বাঁধিয়া তাহা মাথার চারিদিকে ঘ্রাইতে ঘ্রাইতে অন্য বালকটির চারিদিকে ঘরিতেছে

নম্ন। নক্ষত্রদের চেয়ে চাঁদ অনেক ছোট, তা'ছাড়া আর যাহা
কিছু আকাশে থালি চোথে দেখা যায়, তাহাদেরও চেয়ে ছোট,
অর্থাৎ আকাশে যত ছোট বড় জ্যোতিঙ্ক আছে, তাহাদের সব চেয়ে
চাঁদই ছোট। কিন্তু মায়ের ছোট ছেলেটির মত সে পৃথিবীর কাছে
থাকিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া তাহাকে আমরা এত বড় দেখি।

চাঁদকে ছোট বলিনাম তাই বলিয়া মনে করিও না, যেন তাহাঁ আমাদের থেলার ফুট্বলের মত ছোট বা ধান রাথিবার মরাইয়ের মত ছোট, বা পাহাড়ের মত ছোট বা হিমানয় পর্বতের মত ছোট। পৃথিবীর উপর যত জিনিস আছে, তাদের সব চেরে চাঁদ বড়।

দ্রবীণে চোথ লাগাইয়া চাঁদ বা অপর গ্রহদিগকে দেখিলে, দেগুলিও ঐ রকমেই বড় দেখায়। এজন্ম থালি চোথে আকাশের বে-সব জিনিসকে দেখা যায় না, দ্রবীণ দিয়া দেখিলে তাহাদিগকে দেখা যায়। বদি তোমরা একটা ছোট দ্রবীণ হাতের গোড়ায় পাও, সকলের আগে একবার চাঁদকে দেখিয়া লইও। এমন আশ্চর্যা দৃষ্ঠ আর কখনো দেখিবে না!

আত্মকালকার দিনে সকলের চেয়ে যে বড় দূরবীণ আছে, তাহা দিয়া দেখিলে তুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দুরে না থাকিয়া কেবল চল্লিশ মাইল দুরে থাকিলে চাঁদ যেমনটি দেখাইভ, ঠিক সেই-রকমই বড় চল্লিশ মাইল দূরের জিনিস কত কাছে থাকে মনে করিয়া দেখ। দূরবীণ দিয়া দেথিয়া চাঁদকে আমরা ঠিক সেই-রকম কাছে পাইরাছি। ইহাতে চাঁদের উপরকার সব খবর স্থানিবার গুনিবার খুব স্থবিধা হইয়াছে। পৃথিবীর উপরে এখনো অনেক জায়গা আছে, যেখানে মানুষ ঘাইতে পারে নাই, কাজেই সেথানে কোথায় সমদ্র আছে. কোথার পাহাড় আছে এবং দেখানকার জীবজন্ত গাছ-পালা কি-রকম. এ সব আমরা জানিতে পারি নাই। পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু এই রকমের অবানা দেশ। সেথানকার ভয়ানক শীতে ও বর্ফ ঢাকা সমুদ্রে মানুষ যাইতে পারে নাই; কাজেই দেখানকার সকল অবস্থাও জানা যায় নাই। কিন্তু চাঁদের যতটা পুথিবী হইতে দেখা যায়. তাহার সকল অবস্থাই জ্যোতিষীদের জানা আছে। পুথিবীর কোথায় কোন সমুদ্র, কোথায় কোন পর্বত আছে, আমরা ম্যাপে তাহা আঁকিয়া রাখি। জ্যোতিষীরা চাঁদেরও সেই-রকম ম্যাপ্ আঁকিয়াছেন, এবং সেখানকার পাহাড় পর্বত সমুদ্রের এক-একটা নামও দিয়াছেন।

ভাহা হইলে বুঝা যহৈতেছে, দেখ্বিবার ভনিবার জিনিস চাঁদে অনেক আছে। বড় দুরবীণ দিয়া দেখিলে চাঁদকে যে-রকম দেখার; এথানে তাহার একটা ছবি দিলাম। দেখিলেই বুঝিবে, এটা পূর্ণিমার চাঁদের ছবি নয়। পূর্ণিমার পরে কি-রকম এক-একটু করিয়া চাঁদের ক্ষয় হয়, তাহা তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। ছবিথানি পূর্ণিমার ছয় সাত দিন পরে উঠানো হইয়াছিল, এজন্ম ইহা সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। কিন্তু দেখ ছবি দেখিতে কেমন!

# চাঁদের আগ্নেয় পর্ব্বত

ছবির উপরে যে-সব গোল গোল চিহ্ন আছে, দেগুলি কি বলিতে পার কি ? এগুলিকে জ্যোতিষীরা চাঁদের আগ্রেয় পর্বতের গর্জ বলিয়া ছির করিয়াছেন। বিহুভিয়ন, এটুনা প্রভৃতি পৃথিবীর আগ্রেয় পর্বতের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। এই সকল পর্বতের চূড়ায় ভয়ানক গর্জ থাকে, তাহা হইতে সময়ে সময়ে গোঁয়া ছাই বাহির হইয়া নিকটের গ্রাম নগর ছাইয়া ফেলে। কথনো কথনো আবার সেই গর্জ দিয়া আগুনের মত গরম গলা মাটি পাথর ও ধাতু বাহির হয় এবং পাশের গ্রাম নগর ভুবাইয়া দেয়।

বিস্কৃতিয়ন্ পর্কতের অগ্নিইটি অনেক দিন আগে পদ্পে নগরকে এই রক্ষে একেবারে নই করিয়া দিয়াছিল। সে-সময়ে বিস্কৃতিয়দ হইতে এত ছাই এবং গলা মাটি পাথর ও ধাতু বাহির হইয়াছিল যে, তাহাতে নগরের ঘর-বাড়ী জীব-জল্ক দব চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। এখন লোকে দেই দকল ছাই ও জমাট ধাতু কাটিয়া নগর বাহির করিতেছে। যাহা হউক চাঁদের উপরে যে-সব আগেয় পর্কতের গর্জ দেখিতেছ, তাহা হইতে কিন্তু এখন আর ছাই বা আগুন বাহির হয় না, হইলে তাহা দুরবীণ দিয়া আমরা পৃথিবী হইতে দেখিতে পাইতাম।

জ্যোতিবীরা ছই শত তিন শত বৎসর ধরিয়া চাঁদের পাহাড়-পর্বাত পরীক্ষা করিতেছেন, কিন্ত ভাহাদের একটুও পরিবর্ত্তন দেখিতে পান নাই। আমাদের দ্রবীণগুলি এখন চাঁদকে এত বড় করিয়া দেখায় যে, চাঁদে যদি কলিকাতার হাইকোর্ট্, জেনারেল্ পোষ্ট্-অফিন্ বা মসুমেন্টের মন্ত একটা বড় বাড়ী প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে আমরা সেই

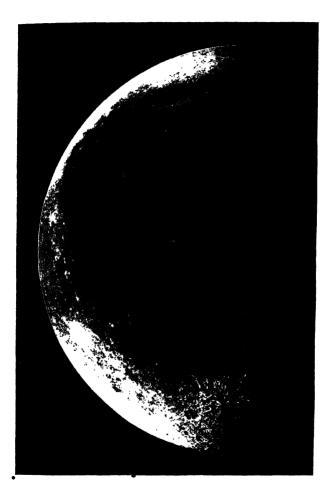

নৃত্ন বাড়ি এখানে বসিয়া দেখিতে পাইতাম; কিন্তু এপগ্যস্ত' এরকম কিছুই দেখা যার নাই। মাটির বা পাধরের পুতৃন গড়িরা ঘরে রাখিলে তাহাকে যেমনটি রাখা যার, চিরদিনই সেই-রকম থাকে; চাঁদও যেন সেই-রকম একটি পুতৃন। বৎসরের পর বৎসর চাঁদকে দেখিরা শুনিয়া ইহার একটুও পরিবর্জন দেখা যার নাই।

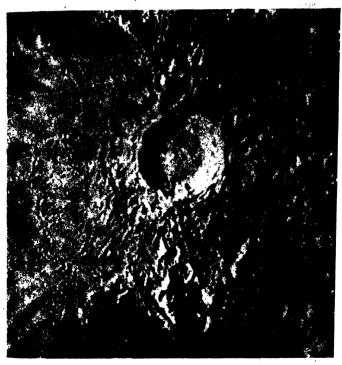

চানের কোপার্নিকান্ আগ্নের পর্বত কিন্তু খুব প্রাচীন কালে চানের সব আগ্নের পর্বত হইতে বে

ভন্নানক আগুন উঠিত এবং গলা ধাতুর স্রোত বাহির হইয়া চারিদিক ডুবাইয়া দিত, এখনো এত দূর হইতে আমরা তাহা বুঝিতে পারি।

পূর্ব্বপৃষ্ঠায় চাঁদের একটা আগ্রেয় পর্বতের বড় ছবি দিলাম। ছবি
দেখিলেই বৃঝিতে পারিবে, চাঁদের উপরকার কতক জায়গা যেন থুব
উঁচু প্রাচীর দিয়া ঘেরা আছে এবং তাহার মাঝে যেন কয়েকটা উঁচুউঁচু পাহাড় আছে। চাঁদের আগেকার ছবিতে যে-সব ছোট
গোলাকার আগ্রেম পর্বত দেখিয়াছ, তাহাদের আয়তি ঠিক এই রকমের
অর্থাৎ চারিদিকে উঁচু প্রাচীর, মাঝে একটা বা হুইটা উঁচু পাহাড়। যে
আগ্রেম পর্বতের ছবিটা পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় দিলাম, তাহার নাম কোপার্নিকাদ্।

"কোপার্নিকাদ্" নাম শুনিয়া অবাক্ হইও না; এ নাম আমাদেরই দেওয়া। তোমার যদি ছইটা পোষা কুকুর থাকে, এবং ভাহাদের একটা কালো ও একটা শাদা হয়, তাহা হইলে প্রভ্যেককে, এক-একটা পৃথক্ নাম দিতেই হয়। তাহা না হইলে যথন তুমি কালো কুকুরটাকে কাছে আনিতে চাও, তথন কেবল তুতু করিয়া ডাকিলে ছইটাই কাছে আদিবে। কিন্তু যদি তুমি কালো কুকুরটিকে "কালু" এবং শাদাটিকে "টেবি" বলিয়া ডাক, তথন কালু বলিয়া ডাকিলে কালো কুকুরই কাছে আদিবে এবং "টেবি" বলিয়া ডাকিলে শাদাটাই কাছে আদিয়া তোমার পায়ের গোড়ায় লুটাইবে। ইহাও যেন দেইব্রকম; চাঁদের বড় বড় আয়েয় পর্কতগুলি ও সমুদ্রগুলির এক-একটা নাম দেওয়াতে, একটা পর্কত্তের সঙ্গে আয় একটা পর্কত্তের সোলমাল হয় না।

· চাঁদের পর্বতের নাম দেওয়ার কথার একটা ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। তিন চার বৎসর পূর্বে আমি তোমাদেরি মত ছোট ছেলেদের দূরবীণ দিয়া চাঁদ দেথাইতেছিলাম। চাঁদের আগ্নেয় পর্বত, গুহা, পাহাড়ের শ্রেণী ও উঁচুনীচু মাটি দেখিয়া ভাহারা অবাক্ হইয়া যাইতেছিল. নিকটে একটি অল্পক্ষিত ভূত্য দাঁড়াইরা ছিল; তাহাকেও দ্রবীণ দিয়া চাঁদ দেখাইলাম এবং কোন পাহাড়টার কি নাম তাহাও বলিতে লাগিলাম। পৃথিবীর মত চাঁদেও পাহাড় পর্বত আছে দেখিয়া সে খুবই আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য হইল চাঁদের পাহাড়গুলির নাম গুনিয়া। সে বলিতে লাগিল "মহাশয়, কল দিয়া ত চাঁদের পাহাড়গুলির নাম জ্ঞানিলেন; কিন্তু পাহাড়গুলির নাম জ্ঞানিলেন কি রকমে ?"

আমরা ত হাসিয়াই খুন্। চাঁদের পাহাড় দেখিয়া লোকটা বিশ্বিত হইয়া ভাবিতেছিল, আমরা কোনো বস্ত্র দিয়া পাহাড়ের নামগুলাও হয় ত চাঁদ হইতে পৃথিবীতে আমদানি করিয়াছি। আমরা তাহাকে ব্রাইয়া দিলাম, পাহাড় পর্বত গাছপালা বা জীবজ্জুর নাম বিধাতা তাহাদের গায়ে লিখিয়া দেন নাই, তাহাদিগকে চিনিয়া লইবার জ্ঞা মানুষই তাহাদের এক একটা নাম দেয়।

চাঁদের আগ্রেয় পর্বতের বিবরণ বলিতে গিয়া অনেক বাজে কথা বলিয়া ফেলিলাম। এখন আবার "কোপার্নিকাস্" আগ্রেয় পর্বতের ছবিটি দেখা যাউক। ইহার চারিদিকে যে প্রাচীরের মত পাহাড় বেড়িয়া রহিয়াছে, তাহা কম উঁচু নয়। পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ইহার উচ্চতা তুই মাইলের উপরে, মাঝের পাহাড়ের উচ্চতা আরো বেশি। তাহার পরে যে জায়গা বেরা রহিয়াছে, মাপিলে তাহা প্রায় ছাপ্লায় মাইলের সমান হয়। তাহা হঁইলে দেখ, ঐ পাহাড়-বেরা গোলাকার জায়গাটাও নিতান্ত ছোটখাটো ছান নয়। ছাপ্লায় মাইল প্রশন্ত একটা গোলাকার ছার তুই মাইল উঁচু পাহাড় দিয়া বেরা এবং ঘেরা জায়গার মধ্যে আবার তুই একটা উঁচু চূড়াবুক্ত পাহাড়। চাঁদের সকল আগ্রেয় পর্বতগুলিই যে এত বড় তাহা নয়। কোনোটিকে ইহা অপেকা অনেক ছোটও দেখা গিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক আ্রেয়বিরির গঠন ঠিক একই রক্ষের।

আমাদের পৃথিবীতে যত আগ্নের পর্বত আছে, তাহাদের সঙ্গে চাঁদের পর্বতগুলির আকার মিলাইয়া দেখিলে চয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ দেখিতে পাওয়া যার। আমাদের কোনো আগ্নের পর্বত হুই তিন মাইল উঁচু পাহাড়ে ঘেরা নাই এবং তাহাদের কোনোটিরই মুখ পঞ্চাশ মাইল বা একশত মাইল চওড়া নয়। চাঁদের আগ্নেয় পর্বভগুলির অবস্থা এ-রকম কেন হইয়াছে, ভোমরা কেহ বলিতে পার কি? বোধ হয় পারিবে না ; জ্যোতিধীরা অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া ইহার কারণ স্থির কবিয়াছেন।

ইহা বুঝিতে হইলে পৃথিবী ও চাঁদের আকর্ষণের কথা একটু জানা আবশুক। পথিবী তাহার উপরকার সকল জ্বিনিসকে চাঁদের দিকে টানে. এজন্ম আমরা জিনিসকে ভারি বলিয়া বোধ করি। পাঁচ সের ওন্ধনের একটা লোহার গোলাকে মাটি হইতে উঠাইতে কত কট্ট হয় দেখিয়াছ ত ? গোলাকে পৃথিবী নীচের দিকে টানে তুমি তাঁহাকে উপর দিকে টানো, কাজেই পৃথিবীর টানের চেয়ে তোমার টান, অধিক না করিলে গোলাকে মাটি হইতে উঠাইতে পারিবে না। এজন্ম কোনো ব্দিনিদকে মাটি হইতে উঠাইতে গেলে বেশ ব্দোর লাগে।

চাঁদের দেহটা পৃথিবীর তুলনায় খুব ছোট, এজন্ত সে তাহার উপরকার জিনিসগুলাকে পৃথিবীর মত জোরে টানিতে পারে না, এব্দুন্ত টাদে সর ব্রিনিসই হাল্কা। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, পৃথিবীতে যে জিনিসটার ওজন ছয় সের, চাঁদে তাহার ওজন মোটে এক সের। তুমি কত ভারি জিনিস মাটি হইতে উঠাইতে পার জানি না। বেশধ হয় দশ সের জিনিস বেশ সহজে তুলিতে পার। তাহা হইকে চাঁদে তুমি ষাট্ দের অর্থাৎ দেড় মণ জিনিদ অতি দহজে উঠাইতে পারিবে। তুমি কডটা লাফ্ দিতে পার ৄ হয় ত ছয় সাত হাতের বেশি পার না। তুমি চাঁদে গিয়া যদি লাফ্ দিতে আরম্ভ কর, তাহা



হুইলে পৃথিবীর লাফের ছয় গুণ লাফাইতে পারিবে, অর্থাৎ ছত্রিশ হাত, কি বেয়াল্লিশ হাত অনায়াদেই লাফাইবে। ইহা বাঘের লাফের চেয়েও অনেক বেশি। চিল ছুড়িয়া তুমি চিলটাকে কন্ত উপরে উঠাইতে পার আন্দাব্ধ করিয়া দেখিয়াছ কি ? তোমার হাতে যদি খুব ব্লোর থাকে, তাহা হইলে ত্রিশ হাতের বেশি বোধ হয় তুমি চিলকে উপরে উঠাইতে পারিবে না; কিন্তু চাঁদে গিয়া ঠিক সেই-রকম জ্লোরে চিল ছুঁড়িলে সেটি প্রায় একশত আশী হাত পর্যান্ত উপরে উঠিবে।

তোমার ওজন কত আমি ঠিক জানি না; হয় ত তুমিও জান না। মনে করা যাক্, তোমার ওজন ত্রিশ সের। তুমি যদি চাঁদে গিয়া উপস্থিত হও, তাহা হইলে দেখানে পা-দিবামাত্র, তোমার শরীরটা খুব হাল্কা বোধ হইবে। কারণ চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে খুব অল্ল জোরে তোমার শরীরকে টানিবে। সেখানে যদি ওজনের কল থাকে, তাহা হইলে দেখিবে তোমার শরীরের ত্রিশ সের ওজন কমিয়া পাঁচ সের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চাঁদের রাজ্যটা বড়ই অভুত নয় কি ?

চাঁদে পঞ্চাশ এবং কথনো কথনো একশত মাইল চওড়া আগ্নেয় গিরি কি রকমে উৎপন্ন হইন্নাছিল, তাহা বুঝাইতে গিয়া চাঁদের এই রকম অল্প টানের কথাটাকেই জ্যোতিষীরা বলিয়াছেন। তোমরা বোধ হর জলের কোয়ারা দেথিয়াছ, আমাদের দেশের বড় বড় সহরের বাগানে এই-রকম ফোয়ারা অনেক দেখা যায়। মাটিতে-পৌতা নলের মুথ দিয়া শত শত ধারায় জল পিচ্কারীর মত জোরে উপরে উঠে, তাহার পরে সেগুলি নীচে নামিয়া ছ্আকারে ফোয়ারার চারিধারে পড়িতে থাকে। ফোয়ারার জোর যত বেশি হয়, জলের ধারাও তেমনি বেশি উপ্রের ওঠে ও নামিবার সময়ে নল হইতে অধিক দূরে ছড়াইয়া পড়ে।

জ্যোতিবীরা বলেন, ছই মাইল তিন মাইল উঁচু পাহাড়ের প্রাচীরে ঘেরা আগ্রেয় পর্বতগুলির আরুতি ঐ রকমেই হইয়ছিল। হাজার হাজার বংসর পূর্বে যথন চাঁদের দেহের শত শত আগ্রেয় পর্বত হইতে গলা ধাতু ধোঁয়া ও ছাই কোয়ারার মত জোরে বাহির হইত, তথন তাহা অনেক উপরে উঠিত, কারণ চাঁদের টান্ বেশি নয়। তাহার পরে যথন নামিত, তথন আগ্রেয়-গিরির ফোয়ারার মুখ হইতে অনেক দূরে গিয়া ছ্রাকারে পড়িত। জ্যোতিবীরা বলেন, এই রকমে দূরে ছ্রাকারে পড়া ছাই পাথর ও গলা ধাতু হাজার হাজার বংসর ধরিয়া জমিয়া ছই মাইল তিন মাইল উঁচু পাহাড়ের প্রাচীর নিশ্বাণ করিয়াছে। এক কালে যে সত্য সত্যই চাঁদের আগ্রেয় পর্বত হইতে ছাই পাথর ও গলা ধাতু বাহির হইত, তাহা ঐসকল প্রাচীর দেখিলেই বুঝা যায়।

# চাঁদের উপরকার অবস্থা

যেখানে এককালে আগ্নেয়-পর্বতের এত উপদ্রব ছিল, সেখানে যে আমাদের পৃথিবীর মত সমতল স্থান থাকিতে পারে না, তোমরা অনায়াদে তাহা আন্দাক্ষ করিতে পার। সত্যই চাঁদের উপরে এক মাইল লম্বা ও এক মাইল চণ্ডড়া একটা সমতল জারগা মেলা কঠিন। তোমাদের ফুট্বল্ খেলার মত একটু ছোট সমতল জারগাও বোধ হর চাঁদে মেলে না। তাহাতে কেবল পাহাড়ের পর পাহাড়, উঁচু জমির পর নীচু জমি যেন সাক্ষানো আছে। পৃথিবীর মত নরম মাটিও বোধ হয় সেখানে পাওয়া যায় না। বড় বড় আগ্রেয় পর্বত হইতে গলা ধাড় জমাট বাঁধিয়া মাটি এমন শক্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহা কলের লাকল দিয়া খুঁড়িতে গেলেও খোড়া যায় না।

তোমরা ভূগোলে পড়িয়াছ, পৃথিবীর উপরে মোটে একভাগ স্থল এবং বাকি তিন ভাগ সমুদ্র। চাঁদে কিন্তু সমুদ্র কম। হিনাব করিলে দেখা যায়, চাঁদের উপরটাকে যদি তিন ভাগ কর, তাহা হইলে কেবল এক ভাগ সমুদ্র ও বাকি তুই ভাগ স্থল হইয়া দাঁড়ায়। চাঁদে সমুদ্রের চিহ্ন থাকিলেও, সে সমুদ্রে কিন্তু এখন এক-বিন্দুও জল নাই। কাজেই আগেকার কথা ছাড়িয়া দিলে বলিতে হয়, চাঁদে এখন সবই স্থল; সেখানে এখন জলের নাম গন্ধও নাই। জল থাকিলে মেশ্ব হইত এবং মেবে চাঁদের উপরটা ঢাকা পড়িয়া যাইত; তখন আমরা চাঁদের গায়ের কালো কালো দাগগুলিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু চাঁদের কলঙকে ত ভ্রমামরা কখনই অস্পষ্ট দেখিতে পাই না। কাজেই মানিয়া লইতে হয় চাঁদে জল নাই।

আমাদের পৃথিবীতে জল আছে। এখানে জলে কি কাল করে তাহা তোমরা হয় ত দেখিয়া থাকিবে। বৃষ্টির ব্লল ও বরফ-গলা ব্লল বড় বড় পাহাড়কে ভাঙিয়া চুরিয়া দেয়, উঁচু জমিকে নীচু করে এবং কথনো কথনো নীচু জমিকেও উঁচু করে। জল যেন প্রতিদিনই পৃথিবীকে নৃতন করিয়া গড়িতেছে। কিন্তু আ**জ** তিন শত বৎসর ধরিরা জ্যোতিষীরা টাদকে দিনের পর দিন দেখিতেছেন, তাহার ম্যাপ্ আঁকিতেছেন, কিন্তু এত বৎদরেও চাঁদের উপরকার মাটি-পাপরের একট্রও পরিবর্ত্তন দেখেন নাই। ইহা দেখিয়াও তোমরা বলিতে পার हाँक खन नारे।

চাঁদে বাতাসও নাই। বাতাসে কি কাজ করে তোমরা জ্ঞান ना कि ? ठिक ब्यलबरे मे ठाराब काज। लाहारक किছू पिन বাতাদে ফেলিয়া রাখিলে যেমন তাহাতে মরিচা ধরে এবং এক-একট করিয়া তাহা ক্ষয় পাইয়া যায়, পাথরের উপরে ও মাটির উপরে বাভাদ ঠিক ঐ রকমেই কাজ করে। পাথরকে এবং শক্ত মাটিকে বাতাস এক-একটু করিয়া ধূলা করিয়া দেয় এবং পরে সেই ধূলাকে উড়াইয়া দূরে ছড়াইয়া ফেলে। ইহাতে ক্রমে ক্রমে পাহাড় ও উঁচু মাটির ঢিবি ছোট হইয়া আদে। কিন্তু চাঁদের পাহাড় ও উঁচু জ্বমির এ-পর্যান্ত একট্ও ক্ষয় দেখা যায় নাই। কাজেই তাহাতে বাতাদ আছে ইহা কেমন করিয়া বলি ৪

চাঁদে যে বাভাগ বা জলের বাষ্প প্রভৃতি কোনো জিনিস নাই, ভাহার আর একটা প্রমাণের কথা বলি। তোমরা নিশ্চরই দেখিয়াছ. খুব গভীর বাতাদের ভিতর দিয়া দেখিলে সব জিনিসকেই মান বা অস্পষ্ট দেখা যায়। সকাল বেলা যথন সূৰ্য্য উঠে তথন তাহাকে কি রকম স্লান দেখার তাহা তোমরা দেখ নাই কি ৪ তখন তাহার দিকে বেশ তাকানো বায়। অন্তের পূর্বে স্থাকে ঠিক ঐ-রকমই মান দেখার। ইহার কারণ তোমরা বলিতে পার কি ? উদর ও অন্তের সমরে স্থা তের্চা-ভাবে কিরণ দের, তাই স্থোর আলোককে বায়ু ও নানা বাপের গভীর স্তর ভেদ করিয়া আসিতে হয় এবং ইহাতে আলো কতকটা আট্কাইয়া যায়। তাই ছপুরের স্থাকে যেমন উজ্জ্বল দেখায়, উদয়-অস্তকালের স্থাকে দে-রকম দেখায় না।

বাতাদ ও বাষ্পের আলো আট্কাইবার এই কথাটিকে মনে রাখিয়া, চাঁদের আকাশে যে বাতাদ বা অন্ত বাষ্পা নাই, তাহা জ্যোতিষীরা প্রমাণ করিয়াছেন। নিজের পথ ধরিয়া আকাশের উপরে চলিতে চলিতে অনেক সময়ে চাঁদ ছোট-বড় নক্ষত্রদিগকে ঢাকিয়া কেলে। দেখা গিয়াছে, চাঁদের পিছনে প্রবেশ করিবার সময়ে অতিছোট নক্ষত্রদেরও আলো একটুও কমিয়া আদে না। যথন তাহারা চাঁদের পিছনে যায়, কেবল তথনি তাহারা অদৃশু হইয়া পড়ে। চাঁদের আকাশে বাতাদ থাকিলে কথনই এ রকমে নক্ষত্র অদৃশু হইত না। চাঁদের বাতাদে প্রথমেই তাহার আলো কিছু কিছু আট্কাইয়া যাইত এবং ইহাতে নক্ষত্রগুলিকে মান দেখাইত। তাহার পরে চাঁদের পিছনে একবারে লুকাইয়া পড়িলে তাহারা অদৃশু হইত। কিন্ত যথন নক্ষত্রেরা চাঁদে ঢাকা পড়ে, তথন কথনই এ রকমটি দেখা যায় না। কাজেই বলিতে হয়, চাঁদে বাতাদ বা জলের বাজাদির নামগন্ধও নাই।



### চাঁদের কলঙ্ক

এখানে চাঁদের আর একটা ফোটোগ্রাফ-ছবি দিলাম। ছবিটা বোধ হয় শুক্লপক্ষের সপ্তমী বা অষ্টমী তিথিতে উঠানো হইয়াছিল। এজন্ত চাঁদের সব অংশ উহাতে দেখিতে পাইবে না।

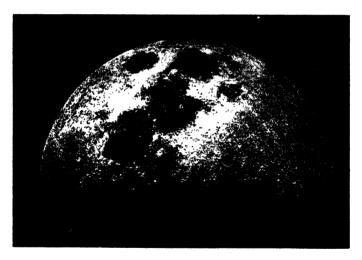

অষ্ট্রমীর চন্দ্র

ছবির বামদিকে যে বড় বড় কালো দাগগুলি দেথিতেছ, এগুলি কি বলিতে পার কি? এগুনিই চাঁছের কলম্ব। থালি চোখে, ইহাদিগকে মোটা রেখার মত দেখার, কিন্তু দূরবীণ দিয়া দেখিলে কালো

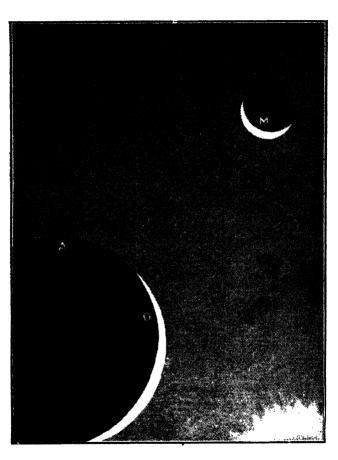

রাত্রে স্বর্য্যের আলো চানের উপরে পড়িয়া চানকে উজ্জ্ব দেধাইতেছে

কালো চওড়া দাগের মত দেখার। চাঁদের কদমগাছ ও তাহার তলাকার বড়ীর আরুতি আমরা ঐ সব রেখা দিয়াই করনা করিয়া লই।

জ্যোতিষীদিগকে এই কালো দাগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে 
ঠাহারা বড় অভুত জবাব দেন। তাঁহাদের মতে এগুলি চাঁদের জলশৃত্ত সমুদ্র। গ্রীষ্মকালে পুকুর শুকাইরা গেলে যেমন এক-একটা গর্ভই
দেখা যার, এগুলি সেই রকমের গর্ভ। তবে পুকুরের গর্ত যেমন
ছোট, চাঁদের সমুদ্রগুলির গর্ভ সে রকম নর। এগুলি খুব গভীর
এবং শত শত মাইল জারগা জুড়িয়া থাকে।

চাঁদের অপর অংশের তুলনায় এই শুক্নো সমুদ্রগুলি কেন এত কালো, এ কথাটা বোধ হয় তোমাদের মনে হইতেছে। জ্যোতিষীরা ইহারও কারণ স্থির করিয়াছেন। সূর্য্যের যেমন নিজ্পেরই আলো আছে, চাঁদের তাহা নাই, একথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়া রাখি। এক-খানা আয়না রৌদ্রে ধরিলে, তাহা যেমন সূর্য্যের আলোতে ঝক্মক্ করে, চাঁদে সূর্য্যের আলো পড়ে বলিয়া চাঁদেও ঝক্মক্ করে। এই রকম ধার-করা আলোতে উজ্জল হইলে চাঁদের যে একটু আলো পৃথিবীর উপরে আদিয়া পড়ে, তাহাই আমাদের কাছে জ্যোৎসার আলো হইয়া দাঁড়ায়। সূর্য্য ডুবিয়া গেলে পৃথিবীতে যথন রাত্রি হয়, তথনো চাঁদে কি রকমে সূর্য্যের আলো পড়ে এখানে তাহার একখানি ছবি দিলাম। ইহা দেখিলেই আমার কথাটি বুঝিবে।

কিন্তু মনে করিয়া দেখ, সূর্য্যের আলোতে ধরিলে সকল জিনিসই আয়নার কাঁচের মত অক্মক্ করে না। একখানা শাদা রঙ্-করা কাঠ রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে যতটা উজ্জল দেখাইবে, কালো রঙ্-করা কাঠ ততটা দেখাইবে না। চাঁদের সমুদ্রগুলির রঙ্ কেন তাহার গাহাড়-পর্বতের চেয়ে কালো দেখায় এখন তোমরা ব্ঝিবে। চাঁদের উদ্ধ্ সমুদ্রগুলির তলায় এমন কতকগুলি জিনিস জ্মাট বাঁধিয়া আছে

বে, তাহা কালো পাধর বা কালো রঙ্-করা কাঠের মত। কাজেই ফ্রের আলো পাইলে তাহা ঝক্মক্ করে না। এই জন্মই চাঁট্রাদের উঁচ স্থলভাগের তুলনার সমুদ্রের তলাগুলোকে কালো দেখায়।

# চাঁদের কলা

আমাবিস্থার পরে দিতীয়ার চাঁদ সরু কান্তের মত পশ্চিম আকাশের নীচে দেখা দেয়,—তার পরে সে দিনে দিনে বাড়িয়া পূর্ণিমার দিন ঠিক্ গোল হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পরেই রুষ্ণপক্ষ আরম্ভ হয়। রুষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে চাঁদ একএকটু করিয়া দিনে দিনে ক্ষয় পাইতে স্থরু করে। প্রায় পনেরো দিন পরে অর্থাৎ অমাবস্থায়, চাঁদকে আর খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না।

চাঁদের এই রকম ক্ষয় ও বৃদ্ধি তোমরা হয় ত দেথিয়াছ। যদি ভাল করিয়া না দেথিয়া থাক, কিছুদিন ধরিয়া চাঁদকে পরীক্ষা করিও, তাহা হইলে বৃদ্ধিবে আমি যে-সকল কথা বলিলাম তাহা ঠিক্। যদি আমার কথাটাই ঠিক্ হয়, তাহা হইলে কি রকমে চাঁদের ক্ষরবৃদ্ধি হয়, তোমরা ভাবিয়া চিস্কিয়া বলিতে পার কি ৪

পর পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। এই ছবিটা দেখিলে, বোধ হয় তোমরা চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধির কথাটা বুঝিবে। চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে প্রায় গোলাকার পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই ছবির মাঝখানে আময়া পৃথিবীকে রাথিয়াছি, এবং তাহার চারিদিকে চাঁদের বিভিন্ন সময়ের ছবি দিয়াছি। হর্ষ্য চাঁদের ভ্রমণ-পথের ভিতরে নাই,—বাহিরে আছে। হর্ষ্যের আলো চাঁদের গারে লাগিয়া কি রকমে ভাহার কলার হ্রায়র্মিক করায় এখন তোমরা বুঝিজে, পারিবে।

· . চাদ যথন ছবির এক নম্বর জাঁরগার থাকে তথন কি হয় ভাবিরা

দেশ। এই অবস্থার চাঁদ প্রার পৃথিবী ও ফর্য্যের মাঝে পড়িরাছে। কাৰেই চাঁদের যে পিঠে হুর্য্যের আলো পড়ে ভাহাকে. পুথিবী হইডে দেখা যায় না। পৃথিবী হইতে উহার অন্ধকার দিক্টাই দেখা বার ৮

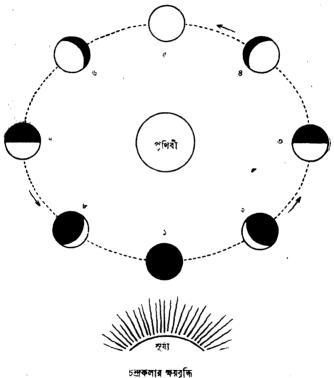

স্তরাং এ অবস্থার আমরা চাঁদকে একেবারে দেখিতে পাই না। हेहाहे ज्यावञ्चा। ज्यावञ्चात्र हान (नथा वाह्न ना।

ভার পরে চাঁদ যখন অগ্রসর হইয়া হুই নম্বর জারগার আসিরা

দাড়ার তথন তাহার যে আধ্থানার হর্ষের আলো পড়ে, তাহার অতি সামান্ত অংশ পৃথিবী হইতে দেখা যার। ইহাই বিতীয়া তৃতীয়ার চাঁদ। ইহার আক্কৃতি তৃথন সক্ষ কান্তের মত হইরা দাঁড়ার।

ইহার পরে চাঁদ যখন পৃথিবীকে ঘুরিতে গিয়া ছবির তিন নম্বর্গ জায়গায় আসিয়া দাঁড়ায়, তখন চাঁদের আলোকিত অংশের আধ্খানা মাত্র আমরা পৃথিবী হইতে দেখিতে পাই। তার পরে চাঁরি নম্বর্গ জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইলে চাঁদের আলোকিত অংশের প্রায় বারো আনা আমাদের নজরে পড়ে এবং শেষে পাঁচ নম্বর জায়গায় চাঁদকে আমরা সম্পূর্ণ গোল দেখিতে আরম্ভ করি। এই অবস্থায় পৃথিবী, চাঁদ ও স্থোর মাঝে থাকে; কাজেই চাঁদের যে আধ্খানা স্থোর আলো পায়, তাহার স্বটাই আমরা দেখিতে পাই। ইহাই পূর্ণিমার চাঁদ।

পূর্ণিমার পরে চাঁদ যতই ছয়, সাত ও আট নম্বর জায়গায় যাইতে আরম্ভ করে, তাহার আলোকিত অংশ ততই আমাদের আড়ালে পড়িতে আরম্ভ করে। এই সময়টাতেই চাঁদের ক্ষয় হয়। ইহাই কৃষ্ণপক্ষ। তার পর আট নম্বর জায়গা ছাড়িয়া আবার এক নম্বর জায়গায় আসিকে চাঁদ একেবারে অদৃশ্র হইয়া যায় অর্থাৎ আবার অমাবস্তা হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, চাঁদ যে সময়ে পৃথিবীকে একবার বুরিয়া আদে দেই সময়ে অমাবস্থা হইতে পূর্ণিমা এবং পূর্ণিমা হইতে আবার অমাবস্থা হয়।

এই সময়টা যে কত দিন তাহা তোমরা জান। যদি না মনে থাকে তাহা হইলে একটা পাঁজি দেখিলেই জানিতে পারিবে। এক অমাবস্থার পর আর এক অমাবস্থা হইতে প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লাগে। তাহা হইলে তোমরা বলিতে পার, পৃথিবী সুর্য্যকে, খুরিয়া আসিতে যেমন ফ্রিন শত পাইবটি দিন সময় লয়, চাঁদও কিই রকমে পৃথিবীকে খুরিতে সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লয়। কিস্ক

প্রাহ-নক্ষত

পণ্ডিভেরা খুব ভাল হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, অমাবস্থা সাড়ে উনত্রিশ দিন অন্তর হইলেও, চাঁদ পৃথিবীকে ঘুরিয়া আর্দে সাতাইশ দিন আট ঘণ্টায়।

্ পাঁজির কথার সহিত পশুিতদের কথার কেন এরকম অমিল ্ হ**ইন,** তাহা তোমরা এখন বুঝিবে না ; কেবল এইটুকু মনে করিয়া রাথ যে, যথন চাঁদ পৃথিবীকে ঘুরিতে থাকে তখন পৃথিবী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে না। সে সূর্য্যকে ঘুরিবার জন্ম নির্দিষ্ট পথে চলিতে থাকে। চাঁদের গতি এবং পৃথিবীর এই গতি মিলিয়া পূর্ণিমা ও অমাবস্থার সময়গুলাকে একএকটু লম্বা করিয়া দের। যদি পৃথিবী স্র্যোর মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পাকিত, তাহা লইলে চাঁদের অমাবস্তা ও পুণিমা ঠিক সাতাইশ দিন আট ঘন্টা অস্তবে হইত।

অমাবস্থার হুই দিন পরে যথন কান্তের মত সরু ক্লাদখানি পশ্চিম আকাশের গায়ে দেখা দেয়, তথন তোমরা যদি ভাল করিয়া চাঁদটিকে দেশ. তবে স্পষ্ট সমস্ত চাঁদকেই দেখিতে পাইবে। ইহা একটা মজার ব্যাপার নয় কি ? • সেই সময়ে কান্তের মত অংশটা খুৰ উজ্জ্ব পাকে, অবশিষ্ট অংশে আব্ছায়া রকমের এক রকম আলো দেখা যায়। কিন্তু এই আলোতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আমাদের চাঁদ কান্তের মত নমু.--ভাগ গোলাকার।

কান্তের মত অংশটা কেন এত উচ্ছল তাহা তোমরা জান। কিন্ত বাকি অংশে এই আব্ছায়া আলো কোথা হইতে আসে, বলিতে পার কি ? পঞ্চমী ষ্ঠী তিথিতে চাঁদ যথন বেশ বড় হইয়া পড়ে, তখন 🗳 স্মাব্ছায়া আলো দেখা যায় না। दिछी য়া, তৃতী য়া এবং চতুৰ্খী পৰ্য্যস্ত উহা সুস্পষ্ট দেখা যার।

চাঁদের নিজের আলো নাই। ধার্-করা আলোতেই ভাহার**ু** আলো, একথা ভোমরা অনেকবার গুনিয়াছ। কাজেই বলিভে হয়, দ্বিতীয়া তৃতীয়ার যে আব্ছায়া আলোতে চাঁদের অন্ধকার অংশের যে এক একটু নজরে পড়ে, তাহাও চাঁদের নিজের আলো নয়। তবে কাহার আলো? জ্যোতিষীরা ইহার মজার উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ইহা চাঁদের উপরকার জ্যোৎস্নার আলো। চাঁদ যেমন আমাদের পৃথিবীতে জ্যোৎস্না দেয়, পৃথিবী তেমনি চাঁদের উপরে ঐরপ জ্যোৎস্না দেয়।

বোধ হয় আমার কথা বৃঝিলে না। আচ্ছা, মনে কর, ভুমি যেন চাঁদের উপরে গিয়া দাঁড়াইয়াছ এবং সেখান হইতে পুথিবীকে দেখিতেছ। পৃথিবীকে তুমি একটা খুব বড় চাঁদের মতই দেখিবে। যদি অমাবস্থার দিন বা তাহার ছ-তিন দিন পরে তুমি চাঁদের অন্ধকার দিকটায় থাক, তাহা হইলে তুমি পৃথিবীকে পূর্ণিমার চাঁদের মত প্রায় সম্পূর্ণ গোলাকার দেখিতে পাইবে। তথন পৃথিবীর আলো —ঠিকরাইয়া গিয়া চাঁদের যে অন্ধকার অংশে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তাহাতে জ্বোৎসা দেখাইতে থাকিবে। ষ্টা সপ্রমীর চাঁদের অন্ধকার অংশেও পৃথিবীর জ্যোৎসা পড়ে, কিন্তু তথন চাঁনের উচ্ছন অংশের আলোটা এত বেশি হয় যে, তাহার অন্ধকার অংশে পৃথিবীর জ্যোৎসা পড়িলেও তাহা নঙ্করে পড়ে না। অন্ধকার ঘরে একটা মাটির প্রানীপ জালাইলেও তাহাকে খুব উজ্জন দেখার, কিন্তু যে ঘরে ইলেকটি ক আলো জ্বলিতেছে, সেইখানে ঐ প্রদীপ জ্বানাইলে তাহার আলো চোখেই পড়ে না। ইহাও যেন সেই রকম। পৃথিবীতে চাঁদ যে জ্যোৎস্না দের তাহার আলো কত তোমরা দেখিয়াছ। কিন্তু চাঁদে পৃথিবী যে জ্যোৎস্ম দেয় ভাহার আলো পৃথিবীর স্ব্যোৎসার প্রায় তেরো গুণ। ভাহা হুইলে দেখ, চাঁদে জ্যোৎসা উঠিলে বেশি অন্ধকার থাকে না।

## চাঁদের গ্রহণ

পাঁজি খোঁজ করিলে প্রতি বৎসরে একটা ছইটা বা তাহারো বেশি চক্সগ্রহণের কথা তাহাতে লেখা আছে দেখিতে পাইবে। পূর্ণিমা তিথি ভিন্ন চক্সগ্রহণ হয় না। গ্রহণের সময়ে চাঁদখানিকে কি রকম দেখায়, দেখিয়াছ ত ? কখনো কখনো সব চাঁদটাই এক-একটু করিয়া ক্ষয় পাইয়া বায়, এই রকম গ্রহণকে পূর্ণগ্রাস বলে। আবার এ রকমও দেখা বায়, চাঁদের খানিকটা ক্ষয় পাইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে যেমন পূর্ণচক্ত ছিল তাহাই হইয়া গাঁড়াইল।

কিন্ত স্থাগ্রহণের সময়ে স্থা যেমন একেবারে কালো হইয়া বায়, চন্দ্রগ্রহণে চাঁদ ক্ষয় পাইলেও সে রকম কালো হয় না। যেন এক রকম তামার মত অল্প লাল আলো চাঁদের ক্ষয়-পাওয়া অংশে দেখা যায়।

ইহা দেখিরাছ কি ? যদি না দেখিরা থাক, এবার যথন চক্র-গ্রহণ হইবে তথন দেখিও।

চাঁদের গ্রহণ কি রকমে হর, এখন দেখা যাউক। আলোর কাছে কোনো জিনিদ রাখিলে দেই জিনিদটার একটা ছারা পড়ে। তুমি রৌদ্রে গিরা দাঁড়াও দেখিবে ভোমার একটি ছারা পড়িরাছে। এই রক্ষমে বে ছারা হর, তাহা তোমার কোন্দিকে দেখা যার, লক্ষ্য করিরাছ কি ? তোমার বে দিকে হুগ্য থাকে ঠিকে তাহার উণ্টা দিকে ছারা পড়ে। মনে কর, প্রাভংকালে তুমি পশ্চিমমুখ হইরা রৌদ্রে দাঁড়াইরাছ,



5ক্সগ্ৰহণ

— সূর্য্য তথন পূর্ব্বদিকে আছে। এখন ছারাটা কি রকম পড়িরাছে ।

বিদ লক্ষ্য কর, তাহা হইলে দেখিবে, তোমার একটা লম্বা ছারা সূর্য্যের

উন্টা দিকে অর্থাৎ পশ্চিমে পড়িরাছে।

মহাকাশে পৃথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি যে-সব গ্রহ-উপগ্রহ স্থ্যকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের নিজের আলো নাই। কাজেই স্থ্যের আলো তাহাদের এক পিঠে পড়িলে, উন্টা দিকে তাহাদের এক একটা প্রকাণ্ড ছায়া আকাশে পড়ে। এই ছায়াকে আমরা অবশু সর্বদা দেখিতে পাই না, কারণ ছায়া যতই বড় হউক, কোনো জিনিসের উপরে না পড়িলে তাহা দেখা যার না। কাজেই স্থ্যের আলোতে পৃথিবীর ছায়া বা চাদের ছায়া সর্বদা আকাশে থাকিলেও তাহা আমাদের নজরে পড়ে না। যখন তাহা আকাশের কোনো বড় জিনিসের উপরে পড়ে তথনই আমরা তাহা দেখিতে পাই।

চাঁদের গ্রহণ কি রকমে হয়, তাহা বলিতে গিয়া জ্যোতিষীরা বলেন, পৃথিবীর যে একটা প্রকাণ্ড ছায়া আকাশে সর্ব্বদাই আছে তাহা চাঁদের উপরে পড়িলেই গ্রহণ হয়। ছায়ার ভিতরে প্রবেশ করিলে সকল জিনিসেরই উজ্জ্লতা কমিয়া আসে, ইহা ত তোমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাও। কাজেই চাঁদ যথন পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে প্রবেশ করে, তথন তাহারো উজ্জ্লতা কমিয়া আসে। এই জ্ল্লুই গ্রহণের চাঁদে আলো থাকে না, তাহা প্রায় অন্ধকার হইয়া পড়ে।

চাঁদের গ্রহণের একটা ছবি দিলাম, এই ছবিটি দেখিলেই চাঁদ কি রকমে পৃথিবীর ছারার ভিতরে বার তাহা বৃঝিতে পারিবে। ছবিতে দেখ, সূর্যা ও চাঁদের মাঝে পৃথিবী দাঁড়াইরা আছে। সুর্যোর আলোতে যে ছারা হইরাছে, তাহা মহাকাশের দিকে ছুটিয়া চলিরাছে। চাঁদ এই ছারার মধ্যে আছে বলিব্লাই চাঁদের গ্রহণ হইরাছে।

🔭 আমরা আগে বলিয়াছি, পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদ বখন সম্পূর্ণ গোলাকার

খাকে, তাহার গ্রহণ কেবল দেই সময়েই হয়। ইহার কারণ তোমরা এখন নিজেরাই বাহির করিতে পারিবে। চাঁদের ক্ষর্রিজ বুঝাইবার সময়ে যে ছবিটি দিয়ছি, তাহা দেখিলেই বুঝিবে, পূর্ণিমা তিখি ভিয় অস্ত কোনো সময়ে পৃথিবী, চাঁদ ও স্থাের মাঝে পড়ে না , কাজেই পৃথিবীর ছারা এই সময় ভিয় অপর কোনো সময়ে চাঁদের উপরে পড়িতে পারে না। অস্ত সকল সময়েই পৃথিবীর ছারা চাঁদের অনেক তকাতে থাকিয়া যায়। কাজেই পূর্ণিমা ছাড়া অপর কোনো তিথিতে চাঁদের গ্রহণ হয় না।

গ্রহণের সময় চাঁদথানি পৃথিবীর ছায়ার ভিতরে গেলে স্থা্রের একটুও আলো চাঁদে পড়িতে পায় না; কাজেই সেই সময়ে চাঁদকে একেবারে অন্ধকার দেখিবার কথা। কিন্তু পূর্ণগ্রহণের সময়েও চাঁদ একেবারে অন্ধকার হয় না—তামার মত এক রকম লাল্চে অস্পষ্ট আলো তথনো চাঁদে থাকিয়া যায়। যদি চাঁদের নিজের আলো থাকিত, তাহা হইলে না হয় বলিতাম, এই আলো চাঁদের নিজেরি আলো। কিন্তু চাঁদ ত আমাদেরই মাটি-পাথরের মত অনুজ্লল! তবে ঐ লাল্চে আলোটা কোথা হইতে চাঁদের উপরে পড়ে গ

এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক হইয়া গিয়াছে। জ্যোতিবীরা বলেন,
পূথিবী যথন সূর্য্য ও চাঁদের মাঝে দাঁড়াইয়া সূর্য্যের আলো রোধ করে,
তথন সব আলোকে সে আট্কাইতে পারে না। পূথিবীর চারিদিকে
যে পঞ্চাশ মাইল গভীর বাতাসের আবরণ আছে, তাহাই সূর্য্যের এক
একটু আলোকে বাঁকাইয়া চাঁদে লইয়া গিয়া ফেলে। আলো সকল
সময়েই সরল পথে অর্থাৎ সোজা পথে যায়, তাহা কথনই বাঁকা পথে
চলে না। কিন্তু যথনই তাহা কোনো ঘন বা হাল্কা শুছে জ্লিনিসের
ভিত্তর দিয়া যাইতে চায়, তথন তাহায় পথ বাঁকিয়া য়য়। মহাশৃয়্য
হইতে যে-সব আলোর রেখা সোজাপথ ধরিয়া পৃথিবীর উপরে আদিয়া

পড়ে, তাহাও ঐ কারণে স্বচ্ছ বাতাদে ঠেকিয়া বাকিয়া যায়। কাজেই গ্রহণের সময়ে গোজ। আলোর রেখাগুলি চাঁদে না পড়িলেও, বাঁকা আলোর রেখার কিছু কিছু চাঁদে গিয়া পড়ে। ইহাতেই পূর্ণগ্রহণের সময়ে চাঁদথানি একেবারে কালো হয় না।

### চাঁদে মানুষ আছে কি?

একে-একে চাঁদের অনেক কথাই বলা গেল। ইহাতেই কিন্তু সব কথা শেষ হইল না। যাহা বাকি রহিল সে সব খুব জাটিল কথা, তোমরা যথন বড় হইবে তথন দেগুলি জানিবে। এখন তোমাদের হর ত মনে হইতেছে, চাঁদে পাহাড়-পর্বত আছে, মাটি আছে, সুর্য্যের আলো আছে, জ্যোৎস্না আছে, রৌদ্রের তাপও আছে, তাহা হইলে কি সেখানে মানুষ নাই? তোমাদের মত অনেক ছোট ছেলে আমাকে এই কথাই বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তাই মনে হইতেছে, তোমরাও বুঝি জানিতে চাও, চাঁদে মানুষ আছে কি না।

চাঁদে যে মানুষ নাই, এমন কি পৃথিবীর ছোট জীবজন্ত, গাছপালাও নাই, তাহা বড় বড় পণ্ডিতেরা দ্বির করিয়া ফেলিয়াছেন।
কাজেই দেখ, কোনো দিন আমরা যে চাঁদের খবর চাঁদের রাজ্যের
লোকের মুখে শুনিব ভাহার আশা নাই। সেখানে হিমালয়ের মত উঁচু
উঁচু পাহাড় আছে, এখানকার মত সুর্য্যের আলো আছে, অনেক
আথেয় পর্বত আছে, কিন্তু সেখানে জীবজ্বন্ত বা গাছপালা বাঁচিয়া
থাকিতে পারে না। কাজেই সেখানে এখানকার মত বড় সহর, বড়
ইন্ধুল-কলেজ, বড় বন-জলল কিছুই নাই। জনমানবশ্রু একটা
মক্ষপুমির মত চাঁদ দিবারাত্রি আকাশপানে তাকাইয়া আছে। চাঁদে
বাতাদ নাই এবং জল নাই, তাহা আগেই তোমাদিগকে বলিয়াছি।
কাজেই সেখানে মেদ্ব হয় না এবং বৃষ্টি পড়ে না। এ অবস্থায় কেমন

করিরা দেখানে গাছপালা থাকিতে পারে, তোমরাই একটু ভাবিরা দেখ। এমন দোনার চাঁদে যদি, জল ও বাতাস থাকিত, তাহা হইকে হয় ত আমাদের মত মানুষ দেখানে বাস করিত এবং হয় ত এতদিনে চাঁদের মানুষদের সঙ্গে বিনা-তারের টেলিগ্রাফে বা অন্ত কোনো উপারে কথাবার্তাও চালাচালি হইত। চাঁদের মাটি-পাথর পৃথিবীর মাটি-পাথরের মত হইলেও দেখানে জীব-জানোয়ারের থাকিবার উপার নাই। যদি কেহ জোর করিয়া আমাদিগকে চাঁদে লইরা যায়, তাহা হইলে দম আটকাইরা আমাদের প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে; ইহাতেও যদি কোনো গতিকে বাঁচা যায়, তাহা হইলে ক্থা-তৃষ্ণায় নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। জল নাই—তরিতরকারী ধান চাল গম কিছুই নাই, তবে কি খাইয়া বাঁচা যাইকে বল দেখি? তাহার উপরে আবার আগুন জালিবার কোনো উপার নাই। কারণ একটুও বাতাস নাই; বাতাস না থাকিলে ত আগুন জলে না।

তার পর দেখ, আমরা ত্র-চার জন যে চাঁদে গিয়া কথাবার্ত্তা গলগুজব করিব তাহারো উপায় নাই; কারণ চাঁদে বাতাস নাই, কাজেই শকও হইতে পারে না। তুমি চাঁদে গিয়া খুব করিয়া চীৎকার কর, একটুও শক হইবে না; হাজারটা কামান এক সঙ্গে ছুঁড়িলেও একটু শক হইবে না। ভাবিয়া দেখ, চাঁদের রাজ্যটা কি ভয়ানক স্থান! যুগ্যুগাস্তর ধরিয়া চাঁদের উপরকার সকলি স্তব্ধ ও নিশ্চল। কি ভয়ানক অবস্থা! এই জ্লাই জ্যোতিষীরা চাঁদকে মৃত উপগ্রহ বিলিয়াছেন। এমন স্থলর চাঁদের এমন ত্রবস্থার কথা ভানিকে বাস্তবিকই হঃথ হয়।

### চাঁদের দিবা-রাত্রি

চাঁদের উপরটা পৃথিবীর চেয়ে গরম কি ঠাগু। একথা তোমাদিগকে বলা হয় নাই। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহাতেও বুঝা গিয়াছে, চাঁদে জীবজ্বস্কু গাছপালা থাকিতে পারে না।

তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, শুক্ল পক্ষ ইউক আর রুফ্ঞ পক্ষ ইউক,
যথনি চাঁদকে দেখা যায় তথনি তাহার একটা পিঠই আমাদের নজরে
পড়ে। এজপ্ত চাঁদের একটা পিঠে যত পাহাড়-পর্বত ও সাগরউপসাগরের দাগ আছে আমরা কেবল সেইগুলিকেই জানি। চাঁদের
অপর পিঠে কি আছে আমাদের জানা নাই। জানা না থাকিলেও,
ইছা বেশ বুঝা যায় যে, পৃথিবীর উপরের সকল জায়গায় মাটি-পাথর
যেমন এক রকমের, চাঁদের ছই পিঠেরও অবস্থা তেমনি একই রকমের।

যাহা হউক চাঁদের একটা পিঠ সকল সময়েই পৃথিবীর দিকে থাকাতে, চাঁদের দিনরাত্রি হুইই খুব বড় হইরা পড়িয়াছে। তোমরা দেখিয়াছ, পৃথিবী চক্রিশ ঘণ্টার একবার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘূরপাক থার, ইহাতে ঐ চক্রিশ ঘণ্টারই মধ্যে একবার দিন ও একবার রাত্রি হয়। কিছু পৃথিবী জাের করিয়া চাঁদের একটা মুথই নিজের দিকে টানিয়া রাথে। এ জভ চাঁদ যে সময়ের মধ্যে একবার পৃথিবীকে খুরিয়া আসে সেই সময়ের মধ্যে সে নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবারের বেশি ঘুরপাক দিতে পারে না। কিন্তু চাঁদ পৃথিবীকে ঘুরিয়া এক জমাবভা হইতে আর এক জমাবভার আসিতে প্রার সাড়ে

উনত্রিশ দিন সময় লয়, ইহা আমরা আগেই দেখিরাছি। স্থাডরাং বলিতে হয়, পৃথিবীর দিবারাত্রির পরিমাণ যেমন চব্বিশ ঘণ্টা, চাঁদের দিবারাত্রি সেই রকম সাড়ে উনত্রিশ দিনে।

কাজেই মোটামূটি হিদাবে চাঁদের উপরকার প্রত্যেক জারগায় পনেরো দিন রাত্রি এবং পনেরো দিন লম্বা দিন হয়। আমাদের পৃথিবীতে গ্রীম্মকালে যথন দিনগুলো একটু বড় হয় এবং শীতকালে রাত্রি লম্বা হয়, তথন বড় দিন ও বড় রাত্রির একটিকেও ভাল লাগে না। চাঁদে যদি মানুষ থাকিত তাহার নিকটে পনেরো দিন লম্বা রাত্রি এবং পনেরো দিন লম্বা দিন, কত অসহ হইত তাহা ভাবিয়া দেখ।

তোমরা ভাবিতেছ, চাঁদে যদি পনেরো দিন ধরিয়া স্থাের আলোও তাপ লাগে, তাহা হইলে চাঁদের মাটি পাথর তাতিয়া আগুন হইয়া পড়িবে। কিন্তু জ্যােতিধীরা ইহার ঠিক উল্টা কথা বলেন। তাঁদের মতে আমাদের পনেরো দিনের মত লহা দিনগুলা চাঁদকে একেবারে গরমই করিতে পারে না। বারো ঘন্টা মাত্র স্থাের তাপ পাইলে যে, পৃথিবী এত গরম হয়, তাহার একমাত্র কারণ পৃথিবীর চারিদিকের বাতাস এবং জলের বালা। স্থাের আলোর সঙ্গে পৃথিবীর উপরে যে তাপ আসে, আমাদের আকাশের বাতাস ও জলীয় বাল্প ভাহাকে পৃথিবী ছাড়িয়া পলাইতে দেয় না। কোনাে জিনিসকে গরম রাথিতে হইলে যেমন আমরা ভাহার চারিদিকে কম্বল মুড়িয়া দিই বা লেপ-কাঁমা জড়াই, পৃথিবীর আকাশের বাতাস ঠিক ঘেন লেপ বা কম্বলেরই কাজ করে। বাহির হইতে পৃথিবীতে যে তাপ আসে, আমাদের বারুর আবরণ ভাহাকে পৃথিবী হইতে যাইতে দেয় না;—এজস্ভই পৃথিবী বেশ গরম থাকিয়া মানুষের বাসের যোগ্য হইয়াছে।

, কিন্তু চাঁদে ত একটু• বাভাস নাই এবং জলের বাষ্পও নাই। \*কাজেই স্থা্যের আলোর সঙ্গে যে ভাপ চাঁদের উপরে আসিয়া পড়ে, নিমেষের মধ্যে তাহা চাঁদ ছাড়িয়া আবার মহাকাশের দিকে ছুটিয়া যার। কাজেই সকল সময়ে মহাল্ন্যের মতই চাঁদ ঠাণ্ডা থাকে। দিনের তাপে চাঁদ যদি এত ঠাণ্ডা থাকে, তাহা হইলে উহার যে আধ্থানায় পনেরে। দিন ধরিয়া রাত্রি থাকে, তাহা যে আরো ঠাণ্ডা হইবে, তোমরা ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছ।

চাঁদ কি পরিমাণ ঠাণ্ডা তাহাও জ্যোতিষীরা হিসাব করিয়াছেন। তোমরা জ্বর মাপিবার থারমোমিটার নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। মানুষের গায়ের গায়ের সামে সাড়ে আটানকাই ভিগ্রির সমান। স্কতরাং সাড়ে আটানকাই ভিগ্রির সমান। স্কতরাং সাড়ে আটানকাই ভিগ্রির গরম কি রকম তোমরা আন্দাজ করিতে পার। এই গরম কমিয়া কমিয়া যথন শৃহ্ম হইয়া পড়ে, তথন কত ঠাণ্ডা হয় এথন ভাবিয়া দেখ। জ্যোতিষীরা বলেন, চাঁদ এত ঠাণ্ডা যে, সেথানে থার্মোমিটার রাখিলে তাহার তাপ শৃহ্মের নীচেও পঞ্চাশ ডিগ্রি কমিয়া যায়। ভাবিয়া দেখ কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! যদি চাঁদে একট্ও জ্বল থাকিত তাহা হইলে এই ঠাণ্ডায় জমিয়া তাহা পাথরের মত শক্ত বরফ হইয়া দাঁড়াইত না কি ? এই রকম চাঁদে কি মানুষ থাকিতে পারে, না গাছপালা জ্বিতে পারে?

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, গাছপালা জীবজন্তকে বাচাইয়া রাখিবার মত তাপও চাঁদে নাই।

## চাঁদের মৃত্যু

চাঁদ সত্যই মরা জিনিস। দেহের শুক হাড়গোড় বাহির করিয়া সে ভূতের মত পৃথিবীর চারিদিকে দিবারাত্রি পাক্ দিয়া বেড়াইতেছে। যেই স্থ্য আছে, তাই তাহার গায়ে একটু আলো দেখা যায়, তাহা না হইলে সে ভূতের মতই কালো হইয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিত! ভাবিয়া দেখ, চাঁদের কি হুগতি! মরিয়াও তাহার মুক্তি নাই!

এখন ভোমরা হয় ত মনে করিতেছ, চাঁদের এই ছরবস্থা কেন ?

এক কথায় যদি ইহার উত্তর শুনিতে চাও, তাহা হইলে বলি, ছোট হইয়া
জন্মিরাছিল বলিয়াই—চাঁদের এই অকাল-মৃত্যু। আমাদের পৃথিবীর সকল
জীবজন্তই ছোট হইয়া জন্মে, তার পরে ধীরে ধীরে বড় হয় এবং পরে
বুড়ো হইলে মরিয়া যায়। কিন্তু আকাশের জ্যোতিজ্বদের মধ্যে নিয়ম
এই যে, কেহ ছোট কেহ বড় হইয়া জন্মে। যাহারা বড় হইয়া জন্মে
তাহারাই বাঁচে অনেকদিন,—শীঘ্র মরে কেবল ছোটরা। চাঁদ পৃথিবীর
প্তা, দে অদৃষ্টের দোষে ছোট হইয়া জন্মিয়াছিল, তাই দে শীঘ্র শীদ্র
বুড়ো হইয়া মরিয়াছে।

চাঁদকে পৃথিবীর পুত্র বলিলাম কেন, বোধ হয় বৃঝিলে না। জ্যোতিষীরা স্থির করিয়াছেন, এমন একদিন গিয়াছে, যথন পৃথিবীর উপরটা এখনকার মত ঠাণ্ডা ছিল না এবং শক্ত মাটি পাথর ইহার উপরে খুঁ জিয়াই মিলিত না। ৢবলা বাছলা, ইহা অনেকদিন আগেকার কথা। এখনকার পৃথিবী যে-সব জিনিস দিয়া প্রস্তুত তথন তাহা সব একাকারে থাকিয়া বন্ বন্ করিয়া ঘুরিত। কেবল ঘুরা নয়, ঐ সব জিনিদ গরম বান্দের আকারে থাকিয়া হয় ত একটা ছোট স্থোর মত জালিত। কিন্তু পূথিবী ত আর স্থোর মত বড় নয়, কাজেই কিছু দিনের মধ্যে দে তাপ ছাড়িয়া নিভিয়া গিয়াছিল ও তাহার শরীরের বাষ্প জমাট বাধিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তথনো তাহাতে ভয়ানক তাপ ছিল এবং সে আগেকারই মত বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছিল। পূথিবীর দেহ যখন এই রকম কোমল এবং গরম, তথনি পূথিবীর দেহ হইতে থানিকটা অংশ থসিয়া গিয়া চাঁদের জন্ম হইয়াছিল। তাহা হইলে দেথ, পূথিবীর নিজের দেহ দিয়াই ঢাঁদকে গড়িয়াছিল। কাজেই চাঁদকে যদি পৃথিবীর পুত্র বলা বায় তাহা হইলে অস্তায় হয় না।

যাহা হউক চাঁদের মৃত্যু কেমন করিয়া হইল এখন বলি গুন।
চাঁদ যথন পৃথিবী হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ছইয়েরই তাপ
সমান ছিল, এবং ছজনে দেহের তাপ ছাড়িয়া ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ করিয়া
ছিল। এই অবস্থার কে শীঘ্র শীঘ্র ঠাণ্ডা হইবে বলিতে পার কি ? চাঁদ
আকারে ছোট, কাজেই সে শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া পড়িতে লাগিল। এক
হাঁড়ি ভাত যখন উত্তন হইতে নামানো হয়, তখন তাহার সব অংশই
প্রায় সমান গরম থাকে। কিন্তু যদি এক হাতা ভাত হাঁড়ি হইতে লইয়া
একথানা থালার রাথিরা দাও, তাহা হইলে হাঁড়ির ভাতের অনেক আগে
থালার এক হাতা ভাত ঠাণ্ডা হইরা পড়ে। এই রকমেই পৃথিবীর
চেরে ছোট চাঁদটিই শীঘ্র ঠাণ্ডা হইরাছিল, এবং তাহার সেই বাম্পীর
দেহ শীঘ্র শীঘ্র তরল হইয়া শেষে জমাট বাঁধিয়া শক্ত হইয়াছিল। কিন্তু
ভখনো তাহার ভিতরটা গরম ছিল এবং গলা অবস্থার ছিল;—ভাই
চাঁদের উপরকার কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরকার গলা মাটিপাথর হাজার হাজার আয়ের পর্বতের আক্রের উপরে উঠিত। ইহার
পরে চাঁদের ভিতর পর্যান্ত ঠাণ্ডা হইলে আয়ের পর্বত নিভিরা পিয়াছিল

এবং চাঁদের চারিদিকে তথনো যে-সব হাল্কা রকমের বাপ ছিল তাহা দিয়া জলের স্টেই হইয়ছিল। এই সময়টাই চাঁদের ভাল সময় ছিল,—তথন আমাদের এখনকার পৃথিবীরই মত চাঁদের সমুদ্র-ভরা জল ছিল, হয় ত আকাশ-ভরা বাতাসও ছিল। এখন হইতে কতদিন আগে চাঁদের এই স্থথের জীবন আসিয়ছিল জানি না,—কিন্তু তথনো আমাদের পৃথিবী যে, ভয়ানক গরম ছিল এবং তাহাতে পশুপক্ষী মানুষ গাছপালা কিছুই জন্মিতে পারে নাই, তাহা নিশ্চয়।

ইহার পরেই যখন চাঁদের সমস্ত দেহ ভিতর পর্যান্ত একেবারে ঠাণ্ডা হইরা গিয়াছিল, তথনি তাহার স্থের জীবনে মৃত্যুর লক্ষণ একে একে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গরম না থাকায় সমুদ্রের জ্বল কতক মাটির ভিতরে প্রবেশ করিয়া বরক হইরা পড়িরাছিল ও কতক চাঁদের দেহের নানা জ্বিনিসের সঙ্গে মিশিয়া লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। চাঁদে বাতাস ছিল কিনা জানি না, যদি ছিলই ভাবিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে উহাও এক একটু করিয়া চাঁদকে ছাড়িয়া মহাকাশের দিকে পলাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। চাঁদের যেমন দেহথানি ছোট, তাহার টানও সেই রকম অয়। বাতাসের মত চঞ্চল জ্বিনিসকে সে টানিয়া রাখিতে পারিবে কেন ?

এই রকমে যখন চাঁদের ভিতরকার তাপ, সমুদ্র-ভরা **জন;** আকাশ-ভরা বাতাস একেবারে লোপ পাইরাছিল, তথনি চাঁদের মৃত্যু হইরাছিল।

# পৃথিবীর মৃত্যুভয়

চাঁদ মরিয়াছে তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু দিনে দিনে তাপ ত্যাগ করায় পৃথিবীরও ভিতর পর্যাস্ত যে ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আদিতেছে, ইহাই আমাদের ভয়ের কারণ। চাঁদের যেমন মৃত্যু হইয়াছে, পৃথিবীরও যে একদিন দেই রকমেই মৃত্যু হইবে, তাহা নিশ্চিত। দিনে দিনে পৃথিবী দেই মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে।

এখনো পৃথিবী ভিতরে গরম আছে, কিন্তু তাহার উপরকার অনেক আগ্রেম পর্বতই নিভিয়া গিয়াছে, ত্ই চারিটি মাত্র জাগিয়া আছে। কিন্তু কিছু দিন পরে পৃথিবীর সমস্ত দেহ ঠাও। হইয়া যাইবে এবং আগ্রেম পর্বতও নিভিবে। পৃথিবীর টানে এখন চাঁদের একটা দিকই যেমন পৃথিবীর দিকে থাকে, মৃত্যুর পূর্বে সেইরকম পৃথিবীরও একটা দিক সূর্বেয়র পানে চিরদিনের জ্বন্ত তাকাইয়া থাকিবে। একদিকে সূর্বেয়র আলো ও তাপ অবিরাম পড়িতে থাকিবে। একদিকে সূর্বেয়র আলো ও তাপ অবিরাম পড়িতে থাকিবে, অপর দিক্ চিরদিনের জ্বন্ত অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিবে। তখন পৃথিবীতে জল বাতাস খুঁলিয়া মিলিবে না এবং গাছপালা পশুপক্ষী ও মানুষের চিহ্নও ধরাতলে থাকিবে না। থাকিবে কেবল শুদ্ধ বড় বড় পাহাড়-পর্বতে এবং জ্বনহীন সমুদ্রের গভীর গর্বগুলি।

চাঁদ মরিয়। গিয়া আমাদের পৃথিবীকে যে মৃত্যুর ভয় দেখাইতেছে তাহা সত্য, কিছু ইহাতে তোমাদের ভয় পাইবার কিছুই নাই। কায়ণ-কড হাজার হাজার বৎসর পরে এই মৃত্যু আসিয়া পৃথিবীকে গ্রাস করিবে তাহা হিসাব করিয়া আজও ঠিক করা যায় নাই। তবে মৃত্যু মিশুস ইইবার মূহে,—একদিন তাহা আসিরেই আসিবে।

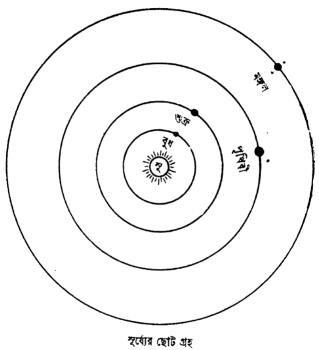

# সূর্য্যের ছোট গ্রহ

পৃথিবীর কথা আগে বলিয়াছি। তার পরে হুর্য্য ও চাঁদের কথাও বলা হইল। কিন্তু পৃথিবীই হুর্য্যের একমাত্র গ্রহ নয়,—পৃথিবী ছাড়া আরো সাতটি জ্যোতিক, কেহ কাছে কেহ দূরে থাকিয়া হুর্য্যকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা সম্পূর্ণ হুর্য্যের অধীন। হুর্য্যের আলোতে তাহাদের মধ্যে আনেকেই উজ্জ্বল হয় এবং হুর্য্যের তাপে গরম হয়। তাহাদের নাম তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, মনে নাই কি ? হুর্য্যের খ্ব কাছে থাকিয়া ঘ্রিতেছে ব্ধ, তার পরে শুক্র এবং শুক্রের পরে আমাদের পৃথিবী। পৃথিবী যে-পথে হুর্যাকে ঘ্রিতেছে, তাহার বাহিরে পর পর মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনদ্ এবং নেপ্চুন্ আছে।

বুধ, শুক্রন, পৃথিবী ও মঙ্গল স্থাকে মাঝে রাথিয়া যে-রকম পথে ঘ্রিয়া বেড়ার তাহার একটা ছবি দিলাম। এই সব গ্রহদের পথগুলি কি রকমে স্থোর চারিদিকে সাজ্ঞানো আছে, ছবিথানি দেথিলেই তোমরা ব্ঝিবে। ইহারা স্থোর রাজ্যের ছোট প্রজা;—তাই ইহাদের পরিচরই আমরা প্রথমে দিব।

সূর্য্যের চারিদিকে যে-সব গ্রহ থুরিতেছে, তাহাদের মধ্যে বুধই ক্র্য্যের খুব কাছে আছে। এজ্ঞ বুধের কথাই আগে বলিব। বুধ আবার সকল গ্রহের চেয়ে আকারেও ছোট। সে যেন ক্র্য্যের ছোট ছেলে, তাই ক্র্য্য তাহাকে কাছ-ছাড়া হইতে দের না। বুধকে ইংরাজিতে মার্কারি (Mercury) বলে।

আমাদের দেশের প্রধান পণ্ডিতের। বৃধ গ্রহকে বেশ ভাল করিয়া আনিতেন এবং তাহার গতিবিধিও হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছিলেন। পুরাণে লেখা আছে, বৃধ গ্রহটি আমাদের চাঁদেরি একটি পুত্র।

যাহা হউক, বৃধ হুর্যোর থুব কাছে থাকে বলিয়া তাহাকে দেখা বড় কঠিন। হুর্যোর আলোর দীমার মধ্যে তাহার বসতি, এজন্ম ইচ্ছা করিলে যখন-তখন তোমরা বৃধকে দেখিতে পাইবে না;—জ্যোতিবীরাও যখন ইচ্ছা উহাকে দেখিতে পান না। গ্রহেরা যে পথে হুর্যাকে ঘুরিরা আদে, তাহা ঠিকু গোল নয়, গোল অথচ একটু লম্বা অর্থাৎ কতকটা পাখীর ডিমের আকৃতির মত। এই রকম ডিমের মত পথে ঘুরিতে ঘুরিতে বৃধ কথনো কখনো হুর্যোর আলো হুইতে একটু দূরে আদিয় পড়ে। এই সমরেই পূর্ব্ব বা পশ্চিম আকাশের গায়ে ভোর রাত্রে এবং সন্ধ্যার বৃধকে দেখা যায়।

বুধকে খুব ছোট গ্রহ বলিলাম, কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিও না, , ইহা আমাদের টাদের চেরে ছোট। টাদের উপরে স্কুড়ক কাটিয়া তাহার ঠিক্ মাঝখানে যাইতে হইলে সুড়ঙ্গটিকে প্রায় এক হান্ধার মাইল গভীর করিতে হয়। তোমরা যদি বুধের উপরে যাও এবং তাহার দেহের ঠিক মাঝে যাইবার জন্ম কুয়ো খুঁড়িতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে কুয়োটিকে দেড় হান্ধার মাইল গভীর করিতে হয়! ভাবিয়া দেখ, ইহা চাঁদের চেয়ে কত বড়।

্ আর একটা হিসাবের কথা বলি। পৃথিবী কত বড় তাহা তোমরা জান। এখন যদি কেহ বুধকে ভাঙিয়া একটা পৃথিবী গড়িবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে একুশটা বুধকে না ভাঙিলে একটা পৃথিবী গড়া যাইবে না। হর্য্য কি প্রকাণ্ড জিনিস, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। তোমরা যদি হর্য্যের সহিত বুধের তুলনা করিতে যাও, তাহা হইলে একটা হাতীর সঙ্গে একটা মশার তুলনা করা হয়। এক হাত ফাক-ওয়ালা একটা মাঝারি জালাকে যদি হর্য্য বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে বুধ হইয়া দাঁড়ায় একটি সরিদার আধখানার সমান। হুর্য্যের সস্তানগুলির মধ্যে বুধ কত ছোট একবার ভাবিয়া দেখ।

এত ছোট বলিয়াই বোধ হয় স্থা বুধকে এত কাছে কাছে রাথিয়াছে। স্থোর হয় ত ভয় হয়, বুঝি তাহার ছোট ছেলোট হারাইয়া যায়। সত্যই, বুধ যদি বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি তাহার বড় বড় ভাইদের কাছে বেড়াইতে যাইত, তবে তাহার রক্ষা ছিল না। পৃথিবী যেমন চাঁদকে কাছে রাথিয়া নিজের চারিদিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। উহারাভ হয় ত ছোট ভাই বুধকে ঐ রকমে চিরকালের জন্ম ঘুরাইয়া মারিত।

বুধ ক্রোর কাছে আছে; তাই বলিরা মনে করিও না, সে দশ ক্রোশ বা একশন্ত ক্রোশ তফাতে আছে। বুধ ক্র্য হইতে তিন কোটি বাট্ লক্ষ মাইল দ্রে রহিয়াছে। গ্রহ-নক্ষত্রদের দ্রত্বের হিসাবে এই দ্রুত্ব অতি অল্ল, সেই জন্মই বুধকে ক্রোর কাছে বলিলাম। কিন্তু আমাদের হিদাবে ঐ দ্বছ অতি প্রকাণ্ড। যদি তুমি বুধে গিয়া একথানা রেলের গাড়ীতে চাপিয়া হর্ষ্য দেখিতে বাহির হও, এবং গাড়ীথানা যদি ঘন্টার পঞ্চাশ মাইল করিয়া দৌড়ায়, তাহা হইলে প্রায় তিরাশী বৎসর পরে তুমি হর্ষ্যে গিয়া উপস্থিত হইবে। অর্থাৎ যদি বারো বৎসর বর্মসে গাড়ীতে চাপিতে পার, তবে পঁচানকর ই বৎসর বর্মসে তুমি হর্ষ্যে পৌছিবে। তোমার এখনকার কালো চুলগুলি তথন পাকিয়া শাদা হইরা ঘাইবে এবং এমন স্থানর দাতগুলিও পড়িয়া ঘাইবে।

পৃথিবীর যেমন একটি উপগ্রহ অর্থাৎ চাঁদ আছে, বুধের দেরকম একটিও চাঁদ নাই। বুধ নিজেই চাঁদের মত ছোট জিনিস,—ইহার আবার চাঁদ থাকিবে কেমন করিয়া?

পৃথিবী বুধের চেয়ে কত বড় তাহা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি।

কোতিষীরা কি রকমে দ্রের গ্রহদিগের দ্রত্ব আয়তন ও ওজন ঠিক্
করেন, তোমরা বোধ হয় তাহা জান না। এখন দে-সব হিসাবপত্রের কথা

তোমাদিগকে বলিলে, তোমরা তাহার একটুও বুঝিবে না। জ্যোতিষীরা
কি রকমে বুধের ওজন ঠিক্ করিয়াছিলেন, এখানে কেবল তাহারি

একটু বলিব।

তোমরা ধ্মকেতু দেখিয়াছ কি ? প্রকাণ্ড লেজ-ওয়ালা ধ্মকেতু কখনো পূর্ব্ব কখনো পশ্চিম আকাশে দেখা দেয়। ইংরাজি ১৯১০ সালের বৈশাথ জাৈষ্ঠ মাসে এই রকম একটা প্রকাণ্ড ধ্মকেতু দেখা গিয়াছিল। তোমাদের মনে আছে কি ? ধ্মকেতৃ-সম্বন্ধে সকল কথা পরে বলিব। এখন এইটুকু জানিয়া রাথ যে, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পূথিবী, ব্ধ প্রভৃতি গ্রহদের মত এক একটা নির্দিষ্ট সময়ে স্ব্যকে ঘূরিয়া আসে। এই রকমই একটা ধ্মকেতু আছে,—তাহার নাম এনকি। এনকি (Encke) নামে একজন জ্যোভিয়ী ইহাকে খুঁজিয়া বাহিয় করিয়াছিলেন বিলয়া ইহার ঐ নাম দেওয়া হইয়ছে। এই ধ্মকেতুট

সূর্য্যের খুব কাছে থাকিরা তিন বৎসর তিন মাসে স্থ্যকে ঘুরিরা আসে।
রেলের গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিতে দেরি করে, তুমিও কথনো কথনো
ইন্ধুলে যাইতে দেরি কর। কিন্তু আকাশের গ্রহনক্ষত্রেরা দেরি কাহাকে
বলে জানে না। যাহার যেমন সময় ঠিক্ করা আছে, তাহারা সেই
সময় অনুসারে চলিবেই চলিবে। ঘড়ি শ্লো ফাষ্ট্ যার, কিন্তু উহাদের
শ্লো ফাষ্ট্ নাই।

কিন্তু বহুদিন আগে হঠাৎ একটা ভাবনার কথা হইয়ছিল। বেদিন এন্কির ধ্মকেতুকে দেখিবার কথা ছিল, সে দিন এন্কি দেখা
দিল না। পশুতদের মহা ভাবনা হইল। সব মিথা। হইতে পারে,
কিন্তু হিসাব ত মিথা। হইবার নয়! হিসাবে ভূল আছে ভাবিয়া তাঁহারা
অঙ্ক কষিতে লাগিলেন। দশ হইতে ত্বই বাদ দিলে আট বাকি থাকে,
ভোমরা অঙ্ক কষিয়া ইহা ঠিক করিতে পার। এখন যদি একদিন হঠাৎ
দেখা যায় যে, দশ পয়সা হইতে ত্বই পয়সা থরচ করিলে ছয় পয়সা
বাকি থাকে, তাহা হইলে তোমরা অবাক্ হইয়া যাও না কি? তোমরা
তখন নিশ্চয়ই ভাবিতে থাক যে, হিসাবে ভূল হইয়াছে। জ্যোতিষীয়া
এন্কিকে আসিতে না দেখিয়া, এই রকম অবাক্ হইয়াই ভাবিয়াছিলেন,
হয় ত হিসাবে ভূল আছে। কিন্তু ভূল ধয়া পড়িল না।

পণ্ডিতমহলে মহা তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিলেন, এন্কিকে হুর্য্য টানিয়া পুড়াইয়া ফেলিয়াছে; কেহ বলিলেন, ঘুরিবার পথে যথন সে শনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, তথন শনিই তাহাকে আটকাইয়া রাথিয়াছে।

ক্যোতিধীর। মহা মৃদ্ধিলে পড়িলেন; আকাশে এন্কির থোঁক করিতে তাঁহাদের রাত্রির পর রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ এক রাত্রিতে এন্কি দেখা দিল। তাঁহাদের ভাবনা দূর হইল বটে, কৈন্ত এন্কি পথের মাঝে কেন এত দেরি করিল, তাহা ঠিক্ করিবার জক্ত তাঁহাদিগকে হিসাবে বসিতে হইল। রেলের গাড়ী যথন ষ্টেশনে পৌছিতে দেরি করে, তথন ষ্টেশন-মাষ্টার বুঝিয়া লন, পথে তাহার কল বিগ্ড়াইয়া গিয়াছে, না হয় তাহাকে কোনো মাঝ-ষ্টেশনে আটক্ থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু এন্কির কল ত বিগ্ড়াইবার নয়,—স্থির হইল, পথে তাহাকে কেহ আটকাইয়া রাথিয়াছিল।

যে পথে এন্কি স্থ্যকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার কাছে কোনো গ্রহ বা উপগ্রহ ছিল কি না, পণ্ডিতেরা ম্যাপ খুলিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন। দেখা গেল, ঐ সময়ে বৃধগ্রহ এন্কির পাশে ছিল। পণ্ডিতেরা হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন,—সকলেই বুঝিলেন, ছোট ধ্মকেতু এন্কিকে পথের মাঝে পাইয়া বুধগ্রহ তাহাকে টানাটানি করিয়া একটু মন্ধা করিয়াছিল, তাই ধূমকেতুর ফিরিয়া আসিতে এত বিলম্ব!

যাহা হউক এই টানাটানিতে এন্কির একটু কট হইলেও জ্যোতিবীদের খুব স্থবিধা হইয়া গিয়াছিল। দে কত দিন দেরি করিয়াছিল তাহা জ্যোতিবীরা জানিতেন। কত জ্যোরে টানিলে এই রকম দেরি হইতে পারে, তাঁহারা অন্ধ কষিয়া তাহাও স্থির করিয়াছিলেন। তার পরে বুধের শরীরে কি পরিমাণ পদার্থ আছে, ইহা হইতেই স্থির হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, মোটা মানুষের গায়ের জ্যোরে স্থিতিপ লোকের জ্যোরের চেয়ে সব সময়ে বেশি হয় না। কুস্তিগীর পালোয়ানেরা মোটা নয়। খুব মোটা গোকেরা এই সব পালোয়ানদের সহিত লড়িতে গিয়া প্রায়ই হারিয়া যায়। কিন্তু গ্রহনক্ষত্রদের নিয়ম অন্থ রকম; ইহাদের মধ্যে যে বেশি মোটা তাহার জ্যোরও তেমনি বেশি। কাজেই কোনো গ্রহের টানের পরিমাণ জ্যানিতে পারিলে, সে ওজনে কত তাহা ঠিক করা কঠিন হয় না।

এই রকমেই জ্যোতিবীর। ঠিক্ ,করিয়াছেন—একুশটা বুধগ্রহ একটা পৃথিবীর সমান। এন্কির কথা বলিতে গিয়া অনেক সময় কাটিয়া গেল; এখন বুধগ্রহের অন্যান্ত থবর তোমাদিগকে দিব।

গ্রহমাত্রই হর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ,—হর্য্যকে একবার পাক দিয়া আসিতে ইহার তিনশত পাইষটি দিন অর্থাৎ এক বৎসর সময় লাগে। একথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। বুধও একটা গ্রহ, সে কত দিনে হর্ষ্যকে প্রদক্ষিণ করে জান কি? জ্যোতিষীরা ঠিক্ করিয়াছেন, অষ্ট-আশী দিনে সে একবার হর্ষ্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, বুধে ধদি প্রাণী থাকে, তবে তাহাদের এক বৎসর হয় অষ্ট-আশী দিনে। অর্থাৎ আমাদের এক বৎসর বুধের প্রায় চারি বৎসরের সমান। বুধের রাজ্যটা বড় মজ্বার নয় কি? এখন যদি তোমার বয়স বারো বৎসর হয়, বুধের লোকেরা তোমার বয়স হিসাব করিয়া বলিবে আটচল্লিশ বৎসর !

অষ্ট-আশী দিনে একবার হুর্যাকে পাক্ দিয়া আদা বড় দোজা ব্যাপার নয়। ব্ধ পৃথিবীর চেয়ে হুর্যার কাছে আছে, এজন্ত যে গোলাকার পথে দে হুর্যাকে ঘুরিয়া আদে, তাহা পৃথিবীর পথের চেয়ে ছোট'। কিন্তু তবুও অষ্ট-আশী দিনে হুর্যাকে ঘুরিয়া আদিতে ব্ধকে খুব জোরে জোরে চলিতে হয়। এক বৎসরে হুর্যাকে ঘুরিয়া আদিতে পৃথিবী কত জোরে চলে, তোমরা বোধ হয় জান না। প্রতি সেকেণ্ডে উহাকে উনিশ মাইল করিয়া চলিতে হয়। ইহা কি ভয়ানক বেগ, মনে ভাবিয়া দেখ। তুমি প্রাণপণে দৌড়িয়া এক সেকেণ্ডে হয় ত হু'হাত কি তিন হাতের বেশি চলিতে পার না। কিন্তু পৃথিবী দেই একটুথানি সময়ে হুর্যাকে ঘুরিবার জন্ত দৌড়ায় উনিশ মাইল! বন্দুকের মুখ হইতে যে গুলি বাহির হয়, তাহা এত জোরে চলে যে, গুলি চোখে দেখা যায় না। পৃথিকী চলে বন্দুক বা কামানের গুলির চেয়েণ্ড জ্যোরে। বৃধের জোর আবার পৃথিবীর চেয়েণ্ড বেশি;—সে প্রতি

সেকেণ্ডে প্রায় ত্রিশ মাইল রাস্তা চলে এবং এই রকমে চলিয়াই অষ্টআশী দিনে হর্য্যকে ঘূরিয়া আসে। হর্ষ্যের চারিদিকে যত ছোট বড়
গ্রহ উপগ্রহ ঘূরিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোনোটি এত বেগে চলে না।
এই জস্তুই গ্রীকেরা বৃধের নাম দিয়াছিলেন (Mercury) অর্থাৎ "হুর্য্যের
দৃত।"

অমাবস্থার পরে চাঁদ কেন এক-একটু বড় হইরা শেষে পূর্ণিমার সম্পূর্ণ গোল হইরা পড়ে, তাহা তোমাদিগকে আগে ব্ঝাইরাছি। ব্ধ ও শুক্রের সূর্য্য-প্রদক্ষিণ-পথ পৃথিবীর পথের ভিতরে আছে, এই জন্ম বুধ ও শুক্রে ছয়েরই চাঁদের মত করু বৃদ্ধি দেখা যায়।

বোধ হয় কথাটা বৃঝিতে পারিলে না। এথানে একটা ছবি দিলাম, ছবি দেখিলেই বৃঝিবে। ছবির মাঝে স্থ্য শ্বির হইগা দাঁড়াইয়া



ক্ষম ও ব্ধের কলার হাসবৃদ্ধি
আছে এবং তাহারি চারি পাশে বৃধ ঘুরিতেছে। পৃথিবী আছে,
ইহাদের ভ্রমণপথের বাহিরে। স্থেয়ের আলো উহার গারে লাগার
কি রক্মে বৃধের কলার হাসবৃদ্ধি হইতেছে, তোমরা এখন ছরি
দেখিলেই বৃধিবে।

পৃথিবীর দিনরাত্রির পরিমাণ প্রার চব্বিশ ঘণ্টা, ইহা তোমরা জান। সে চব্বিশ ঘণ্টার নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে এক বার ঘূর-পাক থার বিলয়াই দিনরাত্রির পরিমাণ এই রকম হইরাছে। প্রাচীন জ্যোতিষীদের জানা ছিল, ব্ধগ্রহও চব্বিশ ঘণ্টার একবার ঘূরপাক থার। কাজেই তাঁহারা বলিতেন, পৃথিবীতে যেমন চব্বিশ ঘণ্টার দিন রাত্রি হয়, ব্ধেও তাহাই হয়। এখনকার জ্যোতিষীরা একথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা খুব বড় দ্রবীণ দিরা ব্ধকে দেখিয়া বলিতেছেন. চাঁদ যেমন তাহার একটা পিঠই চিরকাল পৃথিবীর দিকে ক্রিরাইয়া রাথে, সেই রকমে ব্ধও তাহার দেহের একটা দিক্ সুর্য্যের দিকে ক্রিরাইয়া ঘূরিতেছে।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, বুধের একটা পিঠেই চিরকাল রৌদ্র পায় এবং বাকি অংশটা চিরকালের জ্বন্ত অন্ধকারে ডুবিরা থাকে। কাজেই বলিতে হইতেছে, বুধে পৃথিবীর মন্ত দিনরাত্রির পরিবর্ত্তন হয় না। উহার একটা দিকে চিরকালের জন্ত রাত্রি এবং আর একটা দিকে চিরকালের জন্ত দিন হইয়া আছে। বুধ্গ্রহে সকাল সন্ধ্যা নাই, প্র্যের উদয় অন্ত নাই, গ্রীম্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর পরিবর্ত্তনও নাই। কি ভয়ানক স্থান!

বুধ পৃথিবীর চেয়ে প্রয়ের অনেক কাছে আছে, এজন্ত প্রয়ের তাপ ও আলো তাহাতে অত্যন্ত বেশি পড়ে। আমরা রাধা-বাড়া করিবার জন্ত কাঠ করলা কত কি জালিরা আগুন করি। কিন্ত বুধে প্রয়ের তাপই এত বেশি বে, তাহাতেই জল টগ্বগ্ করিয়া ফুটিতে পারে,—আগুন জালার দরকারই হয় না। সেখানে প্র্যুকে আকারেও খুব বড় দেখার,—বুধগ্রহের প্র্যু আমাদের প্র্যোর প্রায় নয় গুণ বড়।

্ যেখানে এত গরম এবং যেখানে নিন-রাত্রি, তিখি-মাস, ঋতু-সম্বৎসর

কিছুই নাই, সেথানে যে জল নাই, বাতাস নাই, বৃষ্টি নাই এবং মানুষের বা পশুপক্ষীদের মত প্রাণীও নাই, একথা তোমাদিগকে বলাই বাহল্য। বধ চাঁদেরই মত জনপ্রাণিহীন শুদ্ধ গ্রহ।

জ্যোতিবীরা বুধের ফোটোগ্রাফ্-ছবি তুলিরাছেন। ছবির স্থানে স্থানে ফাটা ফাটা দাগ দেখা যায়। জ্যোতিবীদের মতে ইহা বুধের উপরকার বড় বড় ফাটাল। হাজার হাজার বৎসর ক্রমাগত হর্য্যের তাপ পাইয়া বুধের মাটি-পাথর সম্ভবতঃ ঐ রকমেই ফাটিয়া গিয়াছে। দ্রবীণ দিয়া এই ফাটালগুলিকে চাঁদের সমুদ্রের মত স্পষ্ট দেখা যায়। এই জ্লান্তই জ্যোতিবীরা বলেন, বুধে বাতাস বা অহা কোনো বাষ্প নাই এবং মেঘও নাই,—থাকিলে উহার উপরকার ফাটালের দাগগুলিকে কখনই ঐ রকম স্ক্রপষ্ট দেখা যাইত না।

বুধ স্থাের এত কাছে আছে, কিন্তু তথাপি তাহাকে খুব উজ্জ্বল দেখার না। উহার উজ্জ্বলতা আমাদের চাঁদেরই মত। বুধ কেন এত অনুজ্জ্বল তাহা বােধ হয় তােমরা বুঝিতে পারিয়াছ। কালাে মাটি বা পাথরকে রৌদ্রে ফেলিয়া রাথিলে, তাহাকে কি কথনা উজ্জ্বল দেখার ? কিন্তু শাদা কাগজে বা কাচে রৌদ্র পড়িলে, তাহা চক্ চক্ করে। বুধের উপরটা সন্তবতঃ কালাে মাটি বা কালাে পাথরের মত কোনাে জ্বিনিদ দিয়া গড়া, তাই দে বেশি স্থাের আলাে পাইয়াও বিশেষ উজ্জ্ব হয় না।

#### শুক্র

বুধ-প্রাহের কথা বলা ২ইল, এখন শুক্রের কথা বলিতে হইবে।
শুক্রকে ইংরাজিতে ভিনাদ্ ( Venus ) বলা হয়। বুধগ্রহের পরেই
শুক্রের ভ্রমণ পথ এবং শুক্রের পরেই আমাদের পৃথিবীর ভ্রমণ-পথ।

তাহা হইলে ব্ঝা যাইতেছে, শুক্র আমাদের পৃথিবীর খুব কাছে আছে। কত কাছে আছে জান কি ? হিদাব করিয়া দেখিরাছি—
শুক্র ঘুরিতে ঘুরিতে এক এক সময়ে পৃথিবী হইতে আড়াই কোটি
মাইল তফাতে আসিয়া দাঁড়ায়। পৃথিবী হইতে চাঁদ যত দূরে আছে,
শুক্র তথন তাহারি এক শত গুণ দূরে আসে। তোমরা হয় ত
ভাবিতেছ, যাহা এত দূরে তাহাকে কেমন করিয়া কাছের জিনিস বলা
যায়। কিন্তু তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, এই মহাকাশটি নিতান্ত ছোট
জায়গা নয়, তাই তাহাতে যে-সব গ্রহ-নক্ষত্র বাস করে তাহারা
খুবই দূরে দূরে থাকে। এই কারণে ছ-মাইল দশ মাইল লইয়া ইহাদের
দূরত্বের হিদাব করা যায় না, কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ মাইল লইয়া
হিদাবে বসিতে হয়। সেই হিদাবে শুক্রকে পৃথিবীর কাছের বস্তুই বলিতে
হয়।

পৃথিবীর এত কাছে থাকে বলিয়া শুক্র-সম্বন্ধে অনেক থবর আমাদের জানা আছে। আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিবীরা ইহাকে খুব ভাল করিয়া জানিজেন। এজন্ত আমাদের পুরাণে এবং অন্তান্ত শুর্মা পুস্তকে ইহার অনেক উল্লেখ দেখা যায়। কোনো পুস্তকে শুক্রকে পুরুষ বলিয়া লেখা হইয়াছে, এবং কোনো পুস্তকে ভাষাকে স্ত্রীলোক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। উড়িয়ায় কণারকের ভাঙা মন্দিরে শুক্রপ্রহের একটা চেহারা পাথরে খোদা আছে। সেখানে শুক্রকে স্ত্রীলোকের আকারই দেওয়া হইয়াছে।

ভক্তের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের পুরাণে একটি মজার গল্প আছে। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রপ্রায়ের নাম তোমরা হয় ত শুনিয়াছ। ইনি জন্মগ্রহণ করিরা সম্বর নামে এক অস্কুরকে বধ করিবেন বলিয়া স্থির ছিল। এই অমুরটি ভয়ানক অত্যাচারী ছিল, স্বর্গ মর্ত্তা পাতালের সকলেই ইহাকে ভয় করিয়া চলিত! প্রত্নানের হাতে মৃত্যু হইবে শুনিয়া সম্বর ভরানক চিন্তিত হইয়া পড়িল এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্তির করিল, প্রত্যামের জন্ম হইবামাত্র তাহাকে হত্যা করা বাতীত নিজেকে বাঁচাইবার আর উপায় নাই। এক্রিফের ঘরে প্রত্নায় জন্মগ্রহণ **করিলেন।** শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে, তাঁহার শিশু পুত্রটিকে হত্যা করিবার ব্দস্ত সম্বর খুব চেষ্টা করিবে। তাই তিনি ঘরের চারিদিকে কড়া পাহার। বদাইয়া দিলেন। কিন্তু সম্বরের হাত হইতে শিশু প্রচায়কে রক্ষা করা হইল না। কোনু এক স্কুযোগে ছয় দিনের শিশু প্রহায়কে मचत्र इति कतियां একেবারে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিল। সে ভাবিল, প্রহাম বুঝি মরিরা গেলেন, কিন্তু সমুদ্রের জলে ডুবিয়াও প্রহায়ের মৃত্যু হইল না। সমুদ্রের একটা বড় মাছ তাহাকে গিলিয়া ফেলিল। তোমরা হরত ভাবিতেছ, মাছটা প্রচায়কে খাইয়া হলম করিয়া ফেলিল; কিন্ত ভাহা হইল না। ছয় দিনের শিশু প্রহায় মাছের পেটের ভিতরকার গরমে বেশ আরাম বোধ করিতে লাগিলেন এবং দিনে দিনে সেখানে বড **इहेएक ना**शितन ।

এদিকে এক দিন ঐ মাছটি একজন জেলের জালে ধরা পড়িরা গেল। প্রকাশু মাছটিকে পাইরা জেলের মনে খুব আনন্দ হুইন্ । কিন্তু এত বড মাছটিকে খাইবে কে ? ইহার দামও অনেক। অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া চারিটা মুটের মাথায় বোঝাই দিয়া ক্লেলে মাছ বিক্রয় করিবার জ্বন্ত সম্বর অম্বরের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। সম্বর তথন বাড়ী ছিল না,—হয় ত স্বর্গে গিয়া সে তখন দেবতাদিগকে জালাতন করিতেছিল, না হয় পাতালে গিয়া নাগরাজের লেজ ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল। সম্বরের বাড়ীতে কেবল তাহার পালিত। কল্লা মারাবতী ছিলেন। মায়াবতী পরমাস্থন্দরী ছিলেন। বোধ হয় মেয়েটিকে এমন স্থলরী দেখিয়াই সম্বর তাহাকে খাইয়া ফেলে নাই। সম্বর যে প্রাচায়কে চুরি করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছে এবং তার পরে তিনি যে মাছের পেটের ভিতরে আছেন, এই সব কথা মায়াবতী আগেই জানিতেন। যখন জেলে একটা প্রকাণ্ড মাচ বিক্রয় করিতে আসিল. তখন মায়াবতী মাছের চেহারা দেখিয়াই ব্ঝিলেন, প্রক্রন্ন এই মাছের পেটের ভিতরে আছেন। জেলে মাছের দাম থবই বেশি চাহিল, কিন্তু মায়াবতী দরদস্তর না করিয়া সেই দাম দিয়াই সেই মাছটিকে কিনিয়া লইলেন। তিনি তাঁহাকেও কিছু বলিলেন না এবং নিজেই বঁটি লইয়া মাছ কৃটিতে বসিলেন। যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হইল,— প্রচায় মাছের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

এই ঘটনার পরে কি হইল তাহা বোধ হর তোমরা জানিতে চাহিতেছ, কিন্তু সে গল তোমাদিগকে বলিতে গেলে, আর জ্যোতিষের কথা বলা হইবে না। তোমরা কেবল এইটুকু জানিয়া য়াথ যে, বোলো বংসর বন্ধদে প্রত্যায় সম্বরকে মারিয়া ফেলিলে, ঐ মায়াবতীই শুক্রগ্রহের আকার লইয়া আকাশে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাই আমাদের পুরাণের মতে শুক্রের জন্মস্তাস্ত্র।

যাহা হউক গুক্ত পৃথিকীর কাছে রহিরাছে বলিরা আকাশের ছোট কড় নক্ষত্রদের মধ্যে কোনটি গুক্ত তাহা চিনিরা লইতে কট হর না। আকাশের কোন্ নক্ষত্রটিকে শুক্র বলিতেছি, তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পার নাই। যে নক্ষত্রটি প্রতি বৎসরে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সন্ধ্যার সময়ে পশ্চিম আকাশে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে থাকে সেইটি শুক্র। ইহাকে লোকে ''সন্ধ্যা তারা '' বা ''সাঁজের তারা '' বলে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, শুক্রকে চিনিয়া লইবার জন্ম দূরবীণের দরকার হয় না, বা রাত জাগিয়াও বিদয়া থাকিতে হয় না।

তোমরা ''শুক তারা'' বা ''পোয়াতে তারাকে '' দেখিয়াছ কি ? স্থ্য উঠিবার আগে পূর্বের আকাশে ইহাকে দেখা যায়। ইহাও ''দাঁব্রের তারা''র মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলে। এই নক্ষত্রটাও শুক্র গ্রহ।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ,—এ আবার কি ? তাহা হইলে শুক্র হি কি ছটা ? শুক্র হুটা নয়,—একটাই। একটি শুক্রই একসময়ে পশ্চিমে উঠিয়া '' সাঁজের তারা '' হয় এবং আর এক সময়ে প্রে উঠিয়া '' পোয়াতে তারা '' হয়। তোমরা যদি পরীক্ষা করিতে পার, তবে দেখিবে বৎসরের যে সময়ে '' সাঁজের তারা '' পশ্চিমে উঠে, তখন পূবে "পোয়াতে তারা '' উঠে না। আবার যখন '' পোয়াতে তারা '' পূবে উঠিতে আরম্ভ করে, তখন '' সাঁজের তারার '' সক্ষান পাওয়া যায় না। একই রাত্রিতে সয়য়ায় '' সাঁজের তারা '' উঠিতেছে এবং শেষ রাত্রিতে '' পোয়াতে তারা '' উঠিতেছে এবং শেষ রাত্রিতে '' পোয়াতে তারা '' উঠিতেছে এমন একটি রাত্রিও তোমরা বৎসরের মধ্যে গুঁজিয়া পাইবে না।

শুক্র আকারে কত বড় বোধ হয় ইহাই ভোমরা এখন জ্বানিতে চাহিতেছ। কিন্তু এ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কেবল জ্বানিয়া রাধ যে, পৃথিবী ও শুক্র যেন হাট যমজ ভগিনী,—হাট প্রায় একই রক্মের, পৃথিবী কেবল সামান্ত একটু বড়। কিন্তু ইহা ছাড়া হুইরের, মধ্যে আর বেশি মিল দেখা যায় না। পৃথিবীর একটা উপগ্রহ অর্থাৎ চাল

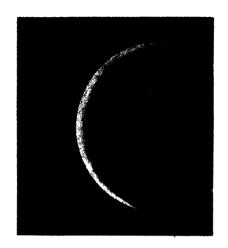

শুক্রের কলা

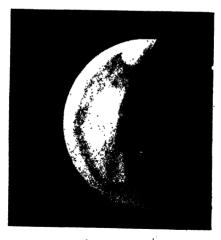

অৰ্কচন্দ্ৰাকার শুক্র

আছে, কিন্তু শুক্রের একটা ছোট চাঁদও এপর্যান্ত থুঁজিরা পাওরা যার নাই। পৃথিবী স্থাকে একবার ঘূরিরা আদিতে তিনশত পঁইষ্টি দিন সমর লর, কিন্তু শুক্র স্থাকে ঘূরে কেবল মাত্র সাড়ে পাত মাসে। অর্থাৎ শুক্রের বৎসরগুলি আমাদের সাড়ে সাত মাসের সমান। তার পরে পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে চবিবশ ঘণ্টায় ঘূরিয়া এখানে দিনের পর রাত, এবং রাতের পর দিন দেখাইতে থাকে কিন্তু বুধ গ্রহের মত শুক্রের একটা দিকই চিরকালের জন্ম স্থারের আলো পড়ে না। তাহা হইলে দেখ, শুক্রে রাত দিন হয় না। যে আধখানায় দিন আছে সেখানে চিরকালের জন্মই দিন এবং যে আধখানায় এখন রাত আছে সেখানে চিরকালের জন্মই রাত থাকে।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, পৃথিবী ও গুক্র চেহারায় ঠিক্ ছু**'টি** যমজ বোনের মত হইলেও তাহাদের রকম-সকম সব উল্টা।

এখানে শুক্রের হু'খানা ছবি দিলাম। এগুলি দেখিতে ঠিক্
চাঁদের ছবির মত। চাঁদের মত ব্ধপ্রহের হ্লাসর্দ্ধি আছে, ইহা
তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। ব্ধের ভ্রমণ-পথের মত শুক্রের ভ্রমণ-পথ পৃথিবী ও সুর্য্যের মধ্যে আছে; এজন্ম ব্ধের মত শুক্রেরও
ক্ষয়র্দ্ধি হয়। দ্রবীণ দিয়া যদি ভোমরা শুক্রের ক্ষয়র্দ্ধি দেখিতে
পার, তাহা হইলে অবাক্ হইয়া যাইবে। খালি চোথে যে শুক্রকে
একটা আলোকবিন্দুর মত জল্ জল্ করিয়া জ্বণিতে দেখা যায়,
তাহাকেই দ্রবীণের মধ্যে একটি ছোট চাঁদের মত দেখায়। যদি
স্থিবিধা পাও, তবে একবার দ্রবীণ দিয়া শুক্রকে দেখিয়া লইও।

গুক্রের মত উজ্জ্ব নক্ষত্র সমস্ত আকাশটাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জ্যোতিষীরা হিলাব করিয়া দেখিয়াছেন, আকাশের যে-সব নক্ষত্র খুব উজ্জ্ব তাহাদের কুড়ি পঁচিশটা একত্র না করিলে উজ্জ্বতা শুক্রের সমান হয় না। কিন্তু শুক্রের এত আলো কোথা হইতে আসে? সে পৃথিবীর চেয়ে পূর্য্যের কাছে আছে, এজন্ম আমরা পূর্য্য হইতে যে তাপ ও আলো পাই, শুক্র তাহারি দিশুণ তাপ-আলো পায়। কিন্তু ভাহাতেই কি শুক্র এত উজ্জ্বল ? বুধগ্রহটি শুক্রের চেয়ে পূর্য্যের কাছে আছে, তবে তাহাকে কেন এত উজ্জ্বল দেখায় না ?

আমি যে-সব প্রশ্ন করিলাম, অনেক দিন আগে জ্যোতিষীরা পরস্পরকে এই সব প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু ভাল উত্তর তাঁহাদের কাছে পাওয়া ঘাইত না। কেহ বলিতেন, স্থ্য যেমন নিজে তাপ ও আলো দেয়, শুক্রও তেমনি নিজে তাপ-আলো দেয়। কিন্তু আজকালকার জ্যোতিষীরা বুড়ো জ্যোতিষীদের এই রকম কথায় বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা দেখিয়াছেন, শুক্রগ্রহটি আমাদের পৃথিবী ও চাঁদেরই মত জিনিস, স্কৃতরাং তাহার নিজের আলো নাই! সুর্যের আলো গায়ে লাগিলেই সে আলোকিত হয়।

সকল গ্রহ-নক্ষত্রদের চেয়ে কেন শুক্রকে বেশি উচ্ছল দেখায় তাহা আধুনিক স্ব্যোতিষীরাই স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শুক্রের আকাশে বাতাস আছে এবং সেই বাতাসে মেঘ ভাসে। স্থায়্র আলো এই সব শাদা মেঘের উপরে পড়িয়া এত উচ্ছল দেখায়। কেহ কেহ আবার একথাতেও বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন, শুক্রের আকাশে খুব খন বাতাস বা ঐরকমের স্বচ্ছ বাষ্পা আছে, এবং তাহাতে ধূলার কণা ইত্যাদি খুব ছোট ছোট জিনিস ভাসিয়া বেড়াইতেছে। স্থায়্র আলো ঐসব কণার উপরে পড়িয়াই শুক্রকে এত উচ্ছল করিয়াছে।

শুক্রের ছবিটা দেখ, তাহাতে মেদের মত অনেকগুলি কালো কালো দাগ দেখিতে পাইবে। এইগুলিকেই এক দল পণ্ডিত মেদের চিহ্ন বলিতেন। এখন সেগুলিকে শুক্রের ভৌপরকার উঁচুনীচু মাটির, চিহ্ন বলা হইয়া থাকে। শুক্রগ্রহের অনেক কথা বলিলাম। তাহাতে মানুষ বা অপর কোনো জীবজন্ত বাস করে কি না, এখন সেই কথা বলিব। শুক্তের একদিকে চিরকালের জন্ত দিন একং আর একদিকে চিরকালের জন্ত ঘোর রাত্রি আছে, একথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। স্বতরাং ইহার অন্ধকার দিক্টা যে বরফের চেয়ে ঠাগু। এবং আলোর দিক্টা যে, মক্তৃমির মত গরম, একথা তোমরা বোধ হয় অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছ। এইজন্তই জ্যোতিষীরা আন্দাজ করেন, শুক্তে যদি জল থাকে, তবে তাহার সকলই বরফ হইয়া অন্ধকারের দিকে জ্বমা হইয়া আছে। আলোর দিক্টা গরম, কাজেই সেথানে জলের লেশমাত্র থাকিতে পারে না।

আমাদের পৃথিবীতে যেমন গরম দেশের বাতাদ আকাশের উপর দিয়া ঠাণ্ডা দেশে যায় এবং ঠাণ্ডা দেশের বাতাদ গরম দেশে আদে, শুক্রেও ঠিক্ তাহাই হয়। ঠাণ্ডা ও গরম বাতাদ তাহার হুই পিঠে চিরদিন ছুটাছুটি করিতে থাকে। চিরকাল ধরিয়া যেন শুক্রের উপর দিয়া প্রকাণ্ড ঝড় বহিয়া যায়।

খুব গরম মরুভূমির মধ্যে মানুষ বাঁচিয়া থাকে এবং মেরু-প্রদেশের বরফের উপরেও মানুষ ও জীবজজ্বরা বাদ করে। তা-ছাড়া খুব প্রবল ঝড়ের মধ্যেও তাহারা নিজেদের রক্ষা করিয়া চলে। কাজেই শুক্রের গরমে, ঠাণ্ডায় এবং ঝড়ে যে জীবজ্বন্ত বাদ করিতে পারে না, একথা কথনই বলা যায় না। জল ও বাতাদই জীবের প্রাণ, দেগুলি যথন শুক্রগ্রহে আছে তথন দেখানে জীবজন্ত থাকারই সন্তাবনা বেশি নয় কি ?

কিন্তু তাই বলিয়া ভোমরা মনে করিও না যে, শুক্রে ঠিক্ ভোমার আমার মত মানুষ বা আমাদের গোয়াল ঘরের গব্ধর মত গব্ধ আছে। পৃথিবীর সহিত শুক্রের কত্তুমনিল রহিয়াছে তাহা আগে বলিয়াছি। কাজেই •বিধাতা যদি শুক্রগ্রহে জীব সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে তাহাদিগকে তিনি

কখনই পৃথিবীর অবস্থার সহিত মিলাইয়া হাষ্ট করেন নাই:—ভক্রের অবস্থার সহিত মিগাইয়াই জীবের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। সেই জন্মই বলিতেছিলাম, যদি তোমরা শুক্তে কি রকম জীব আছে দেথিবার জন্ম নেখানে গিয়া উপস্থিত হও, তাহা হইলে সেখানকার জীবজস্কুর আরুতি-প্রকৃতির সহিত পৃথিবীর জীবজম্ভর হয় ত একটুও মিল দেখিবে না। এক অন্তত সৃষ্টি তোমাদের চোথে পড়িবে। জল তাপ ও আলো না পাইলে গাছপালার। বাঁচে না। গুক্রের অন্ধকার দিকটাতেই কেবল জল, বরফের আকারে থাকে এবং আলো থাকে তাহার অপর অর্দ্ধেকে। কাজেই বিধাতা যদি শুক্রের গাছপালাকে পৃথিবীর গাছপালার মত শিকড় দিয়া মাটিতে বাঁধিয়া রাথেন, তবে তাহারা কখনই বাঁচিয়া পাকিতে পারে না: স্থতরাং তোমরা যদি শুক্রগ্রহে গিয়া দেখ যে, দেখানকার গাছপালা পাথীর মত ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উডিয়া শুক্রের অন্ধকার দিক হইতে বল শুষিয়া লইতেছে এবং তার পরে আলোর দিকে আসিয়া রৌদ্র পোহাইতেছে, তাহা হইলে উহা দেখিয়া তোমাদের আশ্চর্য্য হইবার কারণ থাকে না। শুক্রগ্রহ পৃথিবী নয়, এজন্ত সেথানকার কোনো অবস্থার সহিত পৃথিবীর অবস্থার একটও মিল নাই। কাজেই সেথানকার স্ষ্টির সহিত পৃথিবীর স্ষ্টির মিল না থাকারই কথা। সেই অন্ধানা স্বষ্টী যে কি রকম আমরা তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়াও স্থির করিতে পারি না।

#### মঙ্গল

এবার আমরা মঙ্গল-গ্রহের কথা বলিব। শুক্রের পথের বাহিরে পৃথিবীর ভ্রমণ-পথ। ইহার পরেই মঙ্গলের পথ। আগেকার সেই ছবিথানি দেখিলে তোমাদের এই-সব কথা মনে পড়িবে। কাজেই দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর এক দিকে আছে শুক্র এবং আর এক দিকে আছে মঙ্গল। শুক্র ও মঙ্গল যেন পৃথিবীর ছইপাশের ছ'জন প্রতিবেশী। ইহাদের ছ'জনের মধ্যে শুক্রই পৃথিবীর একটু কাছে, মঙ্গল একটু দূরে। ঘ্রিতে ঘ্রিতে দে যথন পৃথিবীর থুব কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, তথন তাহার দ্রুত্ব চাঁদের দ্রুত্বের প্রায় এক শত গুণ হয়। মঙ্গল কথনই ইহার চেয়ে পৃথিবীর কাছে আসিতে পারে না।

মঙ্গলকে ইংরাজিতে Mars বলে। আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিবীরা ইহাকে নানা নামে ডাকিতেন;—অঙ্গারক, লোহিতাঙ্গ, যম, কুজা, সম্বর্ত্ত এই রকম অনেক নাম আমাদের পুরাণ ও জ্যোতিষের বইতে দেখা যায়। কিন্তু "মঙ্গল" এই নামটা ইহার নিতান্তই আদরের নাম। গ্রহ-নক্ষত্রের স্থান ইত্যাদি দেখিয়া যাহারা মানুষের ভাগ্য গণনা করেন, তাঁহারা মঙ্গলকে ভাগ গ্রহ বলেন না। মঙ্গলের স্বভাব অত্যক্ত কুর, এজন্ত ইহার দৃষ্টি যাহার উপরে পড়ে, তাহার নাকি অমঙ্গল হয়। এই জন্তাই বলিতেছিলাম, "মঙ্গল" এই নামটি উহার আদরের নাম। যাহা হউক গণক ঠাকুরদের কথা বলিব না, আকাশের বছদ্রের গ্রহেরা এক-একটা মানুষের উপরে দৃষ্টি দিয়া কি রকমে ভাহার অদৃষ্টকে কথনো ভাল কথনো মন্দ কজ্জ্ব, তাহা জ্ঞানি না।

🖜 মঙ্গল-গ্রহের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের পুরাণে একটি মজার গল্প আছে।

দক্ষ-যক্তে সতীর প্রাণত্যাগের গল্প তোমরা শুন নাই কি ? সতী অর্থাৎ তুর্গার পিতা দক্ষরাজা খুব জাঁকজমকের সঙ্গে এক ভোজের আধ্যোজন করিলেন এবং তাঁর সব মেয়ে-জামাইকে নিমন্ত্রণ করিলেন কিন্তু সব চেয়ে ছোট মেয়ে সতী ও তাঁহার স্বান্ধী শিবকে নিমন্ত্রণ করিলেন না । শিব শ্বানানে বেড়াইতেন, বড় বড় সাপ গলায় বাঁধিয়া রাখিতেন, গায়ে ছাইভল্ম মাখিতেন এবং গাঁড়ের উপর চাপিয়া ভিক্ষা করিতেন। এই-সব দেখিয়া দক্ষরাজা শিবের উপরে রাগ করিয়াছিলেন; তাই শিবকে অপমান করিবার জন্মই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই।

পিতা মহাযজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া দতী স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি শিবকে না বলিয়া বিনা-নিমন্ত্রণে বাপের বাড়ী গিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু বাপ তাঁহাকে আদর করিলেন না; উপরস্তু শিবের আনেক নিন্দা করিতে লাগিলেন। বাপের বাড়ীতে গিয়া এই রকম আনাদর হইবে তাহা দতী আগে ব্ঝিতে পারেন নাই, ব্ঝিলে তিনি নিশ্চরই শিবের কাছ-ছাড়া হইয়া আদিতেন না। যাহা হউক, স্বামীর নিন্দা শুনিয়া দতী মনে খুব কপ্ট পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মৃচ্ছা ভাঙাইবার জন্ত খুব চেষ্টা করা হইল কিন্তু সে মৃচ্ছা আর ভাঙিল না,—সতীর মৃত্যু হইল।

শিব সতীর মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহার অনুচর ভূত-প্রেত পিশাচদের সঙ্গে করিয়া দক্ষরাজার যজ্ঞ-হানে আসিয়া হাজির হইলেন। ভূতগুলা ভোজের সব আয়োজন নষ্ট করিয়া ফেলিল। স্ত্রীর মৃত্যুতে শিব শোকে এবং ক্রোধে পাগলের মত হইলেন। পুরাণে লেখা আছে, এই সময়ে তাঁহার কপাল হইতে এক বিন্দু ঘাম মাটতে পড়িয়া এক ভয়ানক বীরপুরুবের উৎপত্তি করিয়াছিল। ভূত-প্রেতেরা দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্ম অনেক পরিশ্রম করিতেছিল, কিছু ঐ বীরপুরুষটি জন্মগ্রহণ করিয়া এক নিমেরে একাই যজ্ঞক্রেকে শ্রশানক্ষেত্র করিয়া ফেলিল। লোকে ভাবিল, বুঝি বা প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। শিব এই বীরপুরুষের নাম দিলেন বীরভদ্র।

বীরভদ্র কিন্তু দক্ষ-যজ্ঞ নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হইল না,—এক লাফে স্থর্গে উঠিয়া স্বর্গ নষ্ট করিল, আর এক লাফে পাতালে নামিয়া পাতাল-পুরী ধ্বংস করিল; সপ্ত সমুদ্রে পর্যান্ত আগুন ধরাইয়া দিল, সমুদ্রের জল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের লোকের। বীরভদ্রের অত্যাচারে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িতে লাগিল!

শিব এই-সব দেখিয়া মহা চিস্তায় পড়িলেন। বীরভদ্রের মন্ত পালোয়ানকে ত্রিভ্বনের মধ্যে রাখিলে বে, স্পষ্ট লোপে পাইয়া যাইবে, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন। বীরভদ্রের ডাক পড়িল। শিব তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, তাহার অভূত শক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি থবই খুদী হইয়াছেন। কিন্তু এখন আর তাহার ত্রিভ্বনে থাকা চলিবেনা; আকাশের উপরে গ্রহের আকারে বাস করিতে হইবে। শিবের আদেশ অমান্ত করা কাহারো সাধ্য নাই। আদেশ হইবামাত্র, বীরভদ্র একটি গ্রহের আকার লইয়া আকাশের উপরে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুরাণের মতে এই গ্রহটিই আমাদের মঞ্চল গ্রহ।

তোমরা কথনো মঙ্গলকে দেখিয়াছ কি ? যদি না দেখিয়া থাক, স্থবিধানত একবার দেখিয়া লইয়ো। সাধারণতঃ ইহাকে লাল রভের নক্ষত্রের মত দেখায়,—বোধ হয় এই জন্ত আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা ইহার "অঙ্গারক" এবং "লোহিতাঙ্গ" নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু মঙ্গলকে কথনই শুক্রের মত উজ্জল দেখা যায় না। এই জন্ত ইহাকে যথন-তথন চিনিয়া লইতে মৃদ্ধিল হয়। লাল রভের অনেক নক্ষত্র আকাশে আছে, এই সব নক্ষত্রের মধ্যে মঙ্গলকে হারাইয়া ফেলা আশ্রন্ধা নয়। কিন্তু পে যথন পৃথিবীর নিকটে আুসে তথন তাহাকে বেশ চেনা যায়। দ্রের কিন্দিন কাছে আদিলেই বড় দেখায়। এজন্ত মঙ্গলকেও ঐ সময়ে বেশ

বড় দেখার; তা'র উপরে আবার লাল রঙ্ থাকে। আকাশে যথন লাল রঙ্কের বড় তারা দেখিবে, তথন জানিবে উহা মঙ্গলগ্রহ।

কিন্তু মঙ্গলকে দেখিবার ঐ রকম স্থাবিধা সকল বংসরে হয় না।
ফুই বংসর অন্তর কয়েক মাদের জন্ম যথন উহা পৃথিবীর কাছে আসে,
কেবল সেই সময়েই উহাকে বড় দেখায়। অন্ত সময়ে মঙ্গলকে খুঁজিয়া
বাহির করিতে হইলে তোমরা পাঁজি দেখিয়া উহার স্থান ঠিক করিয়া
লইতে পারিবে। পাঁজিতে যেখানে মাদের বিবরণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার
ঠিক্ আগেকার পাতায় কোন্ গ্রহ আকাশের কোন্ রাশিতে আছে তাহা
স্পষ্ট করিয়া লেখা থাকে। রাশিচক্রের সঙ্গে তোমাদের যখন পরিচয়
হইবে, তখন রাশিগুলিকে খুঁজিয়া তোমরা তাহাদের মধ্যে গ্রহদের
সন্ধান করিতে পারিবে।

মনে কর, আমরা বাংলা ১৩২১ সালের বৈশাথ মাদে মঙ্গলগ্রহকে
চিনিবার জন্ম পাঁজি দেখিতেছি। পাঁজিতে লেখা আছে ৫ই বৈশাথ
মঙ্গল কর্কট-রাশিতে আছে! রাশিচক্রের সহিত তোমাদের বখন পরিচয়
হইবে, তখন কর্কট-রাশি আকাশের কোন্ জায়গায় আছে একবার
আকাশের দিকে তাকাইয়াই তোমরা চিনিতে পারিবে। কাজেই এই
কর্কট-রাশিতে খোঁজ করিলেই তোমরা মঙ্গলকে দেখিতে পাইবে।
নক্ষত্রদের মধ্য হইতে গ্রহদিগকে চিনিয়া বাহির করিবার এমন সহজ্জ
উপায় আর কোথাও পাইবে না।

যাহা হউক এখন মঙ্গলের অন্যান্ত বিষয়গুলির কথা বলা যাউক।

আয়তনে মঙ্গল পৃথিবীর অনেক ছোট, এমন কি গুক্রের চেয়েও ছোট। চারিটা মঙ্গল জোড়া না দিলে একটা পৃথিবী গড়া যায় না। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আয়তনে মঙ্গল পৃথিবীর দিকির সমান। ইহার উপরে আবার দে বেশি ভারিও নয়। একট্টা প্রকাণ্ড দাঁড়িপাল্লায় এক্ দিকে যদি পৃথিবীকে চাপাও, তাহা হইলে আর একদিকে নয়টা মঙ্গলকে না চাপাইলে ছইয়ের ভার সমান হইবে না। যে মাল-মসলা দিয়া ভগবান মঙ্গলকে স্বষ্টি করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর মাটিপাথরের চেয়ে অনেক হালকা।

মঙ্গলের একটা ভাল লক্ষণ এই যে, বুধ ও গুক্রের মত ইহার এক পিঠে চিরদিনের জন্ম রাত্রি এবং আর এক পিঠে চিরদিনের জন্ম দিন নাই। দিন-রাত্রি ঋতু-সম্বংসর সকলি মঙ্গলে আছে। এই হিসাবে ইহাকে পৃথিবীরই মত গ্রহ বলা যাইতে পারে। এই জন্মই আজ-কালকার জ্যোতিষীরা বলিতেছেন, সম্ভবতঃ মঙ্গলে জীবজ্বস্কু গাছপালা এবং মানুষের মত বৃদ্ধিমান প্রাণী আছে।

পৃথিবীতে দিন-রাত্রি কি রকমে হয়, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। পৃথিবী প্রায় চিকিশ ঘন্টায় তাহার মেরুলণ্ডের চারিদিকে একবার লাটুর মত ঘুরপাক থায়, তাই আমাদের দিবারাত্রির পরিমাণ চিকিশ ঘন্টা। কিন্তু মঙ্গল তাহার মেরুলণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে প্রায় সাড়ে চিকিশ ঘন্টা সময় লয়। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, মঙ্গলে দিবারাত্রির পরিমাণ আমাদের দিবারাত্রির প্রায় সমান; কেবল কয়েক মিনিট মাত্র বেশি। কিন্তু মঙ্গলের এক বৎসরের সহিত আমাদের এক বৎসরের তকাং বড় বেশি। পৃথিবী তিন শত পৃইষটি দিনে একবার স্থাকে ঘুরিয়া আদে, তাই আমাদের এক একটা বৎসর তিন শত পৃইষটি দিনে শেষ হয়। মঙ্গল ঐ রকমে স্থাকে ঘুরিতে কেবলমাত্র ছয় শত সাতাশী দিন লয়। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, মঙ্গলের এক বৎসর আমাদের প্রায় এক বৎসর আমাদের প্রায় এক বৎসর আমাদের প্রায় এক বংসর আমাদের প্রায় নান।

হুর্যাকে ঘুরিয়া আদিতে মঞ্চল কেন এত বেশি দময় লয়, তোমরা অনুমান করিতে পার কি ? একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিবে, হুর্য ্রইতে পৃথিবীর দূরত্ব যত সঞ্চলের দূরত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি। এই জন্ম মঙ্গলের পথটা পৃথিবীর পথের চেয়ে অনেক বড় ইইয়া

পড়িরাছে। অল রাস্তা চলিতে অল সময় লাগে এবং বেশি রাস্তা চলিতে বেশি সময় লাগে, ইহা তোমাদের জ্ঞানা কথা। এই জ্ঞাই মঙ্গল স্থাকে ঘুরিয়া আসিতে বেশি সময় লয়। এ সম্বন্ধে আর একটা কথাও বলা যাইতে পারে। পৃথিবী কত বেগে চলিয়া স্থাকে ঘুরিয়া আদে, তাহা তোমরা জান না কি ? সে প্রতি সেকেণ্ডে উনিশ মাইল করিয়া চলে। কিন্তু মঙ্গল ইহার চেয়ে অল বেগে স্থাকে ঘুরে। এই বেগের পরিমাণ সেকেণ্ডে পনেরো মাইল মাত্র। কাজেই দেখ, মঙ্গল গুংরকম অস্ক্রিধার মধ্যে থাকিয়া স্থাকে ঘুরে,—প্রথমে তাহার রাস্তাটা খুব লম্বা, তার উপরে সে চলে আন্তে আন্তে। এই তুই কারণেই সঙ্গন এক বংসর এগারো মাসের কমে স্থাকে ঘুরিতে পারে না।

মঙ্গলের চাল চালন সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলি কথা তোমাদিগকে বিলাম। এখন উহার উপরকার খবর তোমাদিগকে দিব। আমাদের প্রতিবেশী বিলিয়া মঙ্গলের অনেক খবরই আমাদের জ্ঞানা আছে। এখনো হ'এক জন জ্যোতিষী বড় বড় দ্রবীণ দিয়া কেবল মঙ্গলকেই পর্যাবেক্ষণ করিতেছেন, তাহার ফোটোগ্রাফ্-ছবি তুলিতেছেন, এবং তাহার উপরে কি কি জিনিস আছে ভাল করিয়া দেখিতেছেন। এই রকমেই মঙ্গল গ্রহ-সম্বন্ধে অনেক খবর আমরা অল্পনির মধ্যে জ্ঞানিতে পারিয়াছি।

মঙ্গলে বাতাদ আছে এবং বাতাদে কিছু জ্বলীয় বাষ্পত মিশানো আছে, কিন্তু পৃথিবীর আকাশের মত মঙ্গলের আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে না। এই জন্ত মঙ্গলের উপরকার অনেক জ্বিনিদ আমরা দূরবীণ দিয়া পরিকার দেখিতে পাই।

এখানে মঙ্গলের ছইখানি ছবি দিলাম। খুব বড় দ্রবীণে মঙ্গলকে যে রকম দেখার, ছবি ঠিক সেই রকমেন। ছবির উপরে যে শাদা দাগ দেখিতেছ, ভাষা কিনের দাগ বলিতে পার কি ? জ্যোতিবীরা



ঠিক্ করিয়ণছেন, শীতকালে মঙ্গলের ছই মেরুপ্রাদেশে যে বরফ জ্বমে, ঐ দাগটি তাহারি। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, পৃথিবীর মেরুপ্রাদেশ, শীতকালে যেমন বরফে ঢাকা পড়ে, মঙ্গলের মেরুপ্রাদেশও ঠিক্ সেই রকমে বরফে আজ্বন্ধ হয়।

শীতকালে পৃথিবীর মেক্সপ্রদেশে এবং উঁচু পর্বতের উপরে যে বরক্ষ জমে, বসস্ত বা গ্রীষ্মকাল আদিলে তাহা গলিতে আরম্ভ হর এবং এই বরফ-গলা জলে অনেক নদ নদী পূর্ণ হইয়া পড়ে। মঙ্গলেও ঠিক্ তাহাই দেখা যায়। পৃথিবীতে কোন্ সময়ে বসস্ত ঋতু আদে এবং কথন গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হয়, ইহা আমাদের জানা আছে। ক্ষ্যোতিষীরা হিসাব করিয়া মঙ্গলেরও শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর সময় ঠিক্ করিয়াছেন। ইঁহারা বসস্ত ও গ্রীষ্মকালে মঙ্গলের ছবি উঠাইয়া দেখিয়াছেন, তথন তাহারো তুই মেরুপ্রদেশের বরফ গলিতে আরম্ভ করে এবং সেই বরফ-গলা জল, তাহার উপরকার শত শত খাল দিয়া স্কাঙ্গে ছভাইয়া পড়ে।

এখানে মঙ্গলের আর একথানা ছবি দিলাম। ইহার গায়ে যে-সব

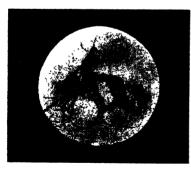

মঙ্গলে থালের চিহ্ন

রেথা কাটা রহিয়াছে, এই
গুলিই থালের চিহ্ন। গ্রীরকালে মেরুপ্রদেশের বরফ
গলিতে আরস্ত করিলে,
বরফের জল এই থাল দিয়া
আসিয়া কয়েক মাসের জন্ত
মঙ্গলকে আমাদের পৃথিবীরই
মত সরস করিয়া তুলে।
তথন মঙ্গল গ্রহে পৃথিবীর মত
গাছ-পালাও জারেঃ। কিন্তু

এই সমন্ন ব্যতীত অক্স কোনো সময়ে ইহাতে জ্বলের চিহ্ন দেখা যার না।
শুদ্ধ মক্ষন্ত্মিতে সূর্য্যের আলো পড়িলে থেমন দেখায়, তথন মঙ্গলকে
সেই রকম মক্ষন্ত্মির মত দেখা যায়। মঙ্গলের গায়ের লাল রঙটা, বালির
উপরকার রৌদ্রেরই রঙ

পৃথিবীতে যে-সকল নদ নদী হ্রদ ও সমুদ্র আছে, তাহার কোনোটিকে কেহ কোনাল দিয়া খুঁড়িয়া প্রস্তুত করে নাই। এগুলি আপনা হইতে জ্বন্মে এবং আপনা হইতে ব্জিয়া আসে। কিন্তু থাল বিল পুন্ধরিণী আমরা মজুর দিয়া বা এনজিন দিয়া খুঁড়িয়া প্রস্তুত করি। মঙ্গলের উপরে যে গোজা গোজা থাল দেখা যায়, দেগুলি আপনা হইতে জনিয়াছে, কি মঙ্গণের কোনো বৃদ্ধিমান প্রাণী তাহাদিগকে খুঁড়িয়াছে, এই কথাটির মীমাংসার জন্ম অনেক দিন ধরিয়া জ্যোতিষীদের মধ্যে থুব তর্ক-বিতর্ক হইতেছে। এক দল জ্বোতিষী বলিতেছেন, এগুলি মঙ্গলের লোকেদের হাতে প্রস্তুত। হাতে-গড়া জ্বিনিদ না হইলে খালগুলি, এমন সোজা এবং এমন পরিষ্কার হইত না। যাহা আপনা হইতে প্রস্তুত হয়, তাহা কথনই এমন সিমসাম হয় না। পৃথিবীর প্রত্যেক নদীই আপনা হইতে প্রস্তুত হইয়াছে: এজ্বল্য কোনো নদীকে কথনো ঠিক সোজা পথে চলিয়া সমূদ্রে মিলিতে দেখা যায় না। কাজেই স্বীকার করিতে হয়, মঙ্গলের থালগুলি স্বাভাবিক নদী-নালা নয়, —তাহা মঙ্গলেরই অধিবাদী কোনো বৃদ্ধিমান প্রাণীদের হাতে প্রস্ত ৷

আর এক দল জ্যোতিবী এই সকল কথায় বিশ্বাস করেন না।
তাঁধারা বলেন, মঙ্গলের উপরে যে সোজা রেথা দেখা যায়, সেগুলি সত্যই
সোজা নয়। দূর হইতে মঙ্গলকে দেখি বলিয়া আমাদের চোথে ধাঁধা
লাগে এবং এই ধাঁধায় পড়িরা আমরা বাঁকা জ্বিনিসকে সোজা দেখি এবং
এলোমেলো জিনিসকে বেশ সিম্পাম্ সাজানো দেখি।

মঙ্গলের খালের সম্বন্ধে ছই দলের কথাই বলা গেল। এক দলের কথা আর এক দলের কথার ঠিক্ উল্টা। এখনো ছই দলের মধ্যে বিষয়টা লইয়া ঝগড়া-ঝাঁটি ও তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। এজন্ম কোন্দলের কথা সত্য, এখন তোমাদিগকে বলিতে পারিলাম না।

কিন্তু ইহা ঠিক্ যে, মঙ্গলে যদি বৃদ্ধিমান প্রাণী থাকে, তবে তাহার।
আমাদের মত স্থুখী নয়। মঙ্গলে মেঘ হয় না এবং বৃষ্টিও হয় না।
কাজেই আমাদের মত প্রাণীকে সেথানে থাকিতে হইলে জলের জন্তু
তাহাদিগকে দিবারাত্রি হাহাকার করিতে হয়। বংসরের মধ্যে যথন
একবারমাত্র বরফ গলা জল আদিয়া খালগুলিকে ভরিয়া দেয়, হয় ত
তথনি তাহাদিগকে সমস্ত বংসরের পানীয় জল জোগাড় করিয়া রাখিতে
হয়। কুয়ো খুঁড়িয়া জল পাইবার উপায় নাই, কারণ মঙ্গলের খুব
নীচেকার মাটিও হয় ত সরস নয়। মঙ্গলে চাষ-আবাদ করাও
দায়। বরফ গলা জলের বল্লা আসিলে মঙ্গলবাদীদিগকে তাড়াতাড়ি
চাষ-আবাদ করিয়া বংসরের থোরাক মরাইয়ে পুরিয়া রাখিতে হয়।
স্থতরাং মঙ্গলের লোকেদের এই রকম জীবনকে কেমন করিয়া স্থথের
জীবন বলা যায়।

তার পরে ভাবিয়া দেখ, সেই লম্বা লম্বা সোজা রেথাগুলি যদি
সত্যই মঙ্গলের থাল হয়, তাহা হইলে খাটিয়া খুটিয়া থালগুলিকে ভাল
অবস্থায় রাথাও মঙ্গলবাসীদের একটা প্রধান কাজ হইয়া পড়ে।
মঙ্গলের সমস্ত খালের দৈর্ঘ্য প্রায় সাত লক্ষ মাইল; এত লম্বা
খালগুলিকে ভাল অবস্থায় রাথিতে গিয়া মঙ্গলবাসীদিগকে যেরকম
পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা বোধ হয় পৃথিবীর মানুষে পারে না।

মঙ্গল-গ্রহের এই সব কথা জানিয়া জ্যোতিষীরা বলেন, গ্রহটি প্রাণীর বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য ক্যা হইলেও, তাহা ক্রমে চাঁদের মত মরিতে চিলিয়াছে। মঙ্গলে এককালে পৃথিবীরই মত ঘন বাতাস ছিল; কিন্তু দেহ ক্ষুদ্র এবং টানিবার শক্তি অল্প বলিয়া সে বাতাসকৈ বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই; এক একটু করিয়া অনেক বাতাসই মঙ্গলকে ছাড়িয়া মহাশৃন্তে মিশিয়া গিয়াছে। জলের অবস্থাও তাহাই;—চাঁদের মত মঙ্গলে সাগরের গর্ভ আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহাতে একবিন্দৃও জল নাই। প্রায় সকল জলই মাটির গভীর স্থানে বা নানা জিনিসের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে,—যথন ইচ্ছা জল পাইবার উপায় নাই। কাজেই দেখ, যেদিন অবশিষ্ট বাতাসটুকু মঙ্গলকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং অবশিষ্ট জল মেক্লপ্রনেশে জমা না হইয়া মাটির আরও গভীর স্থানে গিয়া লুকাইবে, সেদিন মঙ্গলে জীবের চিক্লমাত্র থাকিবে না। তথন শ্বশানতুল্য দেহটাকে লইয়া আমাদের চাঁদের মত আকাশে ঘুরিয়া বেড়ানো মঙ্গলের একমাত্র কাজ হইবে।

#### মঙ্গলের চাঁদ

বুধ শুক্র পৃথিবীর অনেক কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি। ইহাদের মধ্যে পৃথিবী ছাড়া আর কাহারো চাঁদ অর্থাং উপগ্রহ নাই। মঙ্গল-গ্রহকে শত বৎসর ধরিয়া জ্যোতিষীরা দ্রবীণ দিয়া দেথিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা ইহার একটি চাঁদেরও সন্ধান পান নাই। কাজেই স্ক্যোতিষীরা বলিয়া আসিতেছিলেন, শুক্র ও বুধের মত মঙ্গল একা একাই স্র্যোর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যদি তোমরা প্রাচীন জ্যোতিষীদের বই পড়িতে যাও, দেখিবে তাহাতে লেখা আছে, মঙ্গলের একটাও উপগ্রহ নাই।

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে একটা মজার ঘটনা ইইয়াছিল।
আমেরিকার একজন বড় জ্যোতিষী হল সাহেব তাঁর বড় দ্রবীণ দিয়া
এক রাত্রিতে মঙ্গলকে দেখিতেছিলেন। সেই সময়ে হঠাৎ তাঁর নক্ষরে
পড়িয়া গেল, ছোট আলোর বিন্দুর মত হুইটা জিনিস মঙ্গলের কাছে
রহিয়াছে এবং তাড়াভাড়ি তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই ছাট যে
মঙ্গলের চাঁদ তাহাতে তাঁহার আর একটুও সন্দেহ রহিল না। দেশবিদেশে টেলিগ্রাফে খবর গেল, হল্ সাহেব মঙ্গলের ছটা উপগ্রহ আবিক্ষার
করিয়াছেন। সেদিন পৃথিবীর সমস্ত জ্যোতিষীদের মনে যে কি আনন্দ
হইয়াছিল, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তাঁহারা রাত্রি জাগিয়া দ্রবীণ দিয়া
মঙ্গলের চাঁদকে দেখিতে লাগিলেন। কেবল দেখা নয়, চাঁদ ছটি কত বড়
প্রং কতদ্রে থাকিয়া কত দিনে তাহারা মঙ্গলকে ঘুরিয়া আসিতেছে, এই

সব খবর জানিবার জন্মও তাঁহারা কাগজ-পেনসিল লইয়া বড় বড় অঙ্ক कविष्क गांत्रितन । किञ्चमितन मध्या छेशामत मन विवत्र मा গিয়াছিল: তখন জ্যোতিষীরা নিশ্চিন্ত হইয়া দিনকতক আরামে ঘমাইতে পারিয়াছিলেন।

মঙ্গলের চাঁদের কথা শুনিয়া ভোমরা হয় ত ভাবিতেছ, চাঁদ ছটি আমাদের চাঁদের মত বড়। কিন্তু তাহা নয়,—সে হুটি আকারে এত ছোট যে, আমাদের চাঁদের সহিত তাহাদের তুলনাই করা যায় না আমাদের চাঁদকে যদি একটা মাঝারি গোছের ফুটবল বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে মঙ্গলের চাঁদ চুটি একটি মটরের আধ্থানার সমান হয় ৷ ভাবিয়া দেখ, কত ছোট।

নৃতন গ্রহ-উপগ্রহের সন্ধান পাইলেই জ্যোতিষীরা তাহাদের এক একটা নাম দিয়া থাকেন। মঙ্গলের খুব কাছে থাকিয়া যে চাঁদটি খুরিতেছে, জ্যোতিষীরা তাহার নাম দিয়াছেন ফোবো ( Phobo ), এবং যেটা দুরে আছে তাহার নাম হইয়াছে ডাইমো (Diemo)। ইহাদের মধ্যে ফোবো একটু বড়। কিন্তু বড় হইলে কি হয়, তাহার বেড় একশত মাইলের কিছু বেশি। অর্থাৎ ফোবোর উপর দিয়া যদি একটা রেল-লাইনের বেড় থাকিত, তাহা হইলে তোমরা সেথানকার রেলের গাড়ীতে চড়িয়া হু-ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টায় তাহাকে ঘুরিয়া আসিতে পারিতে। অর্থাৎ কলিকাতা হইতে ডাক-গাড়ীতে গোয়ালন্দ যাইতে বা বোলপুরে যাইতে যতটা সময় লাগে, ফোবোকে ঘরিয়া আসিতে তাহার বেশি সময় লাগে না।

ডাইমো আরো ছোট। ইহার বেড ত্রিশ মাইলের বেশি নয়। ভোমরা হ-চার জন যদি ডাইমোতে যাও, তাহা হইলে হাঁটিয়াই তাহার অর্দ্ধেকটা একদিনে দেখিরা আসিতে পার।

মঙ্গলের চাঁদ হটিকে ভগবান যেন খেলার সামগ্রী করিয়া গড়িয়াছেন ৮

আমাদের পৃথিবীর এই রকম ছটি চাঁদ থাকিত, তাহা হইলে আমরা হয় ত ছুটির দিনে সেথানে গিয়া বনভোজন করিতাম এবং সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া চাঁদের দেশের গল্প করিতাম।

মঙ্গলের চাঁদ ছইটির চলাফেরার রকম আরো মজার। আমাদের চাঁদ পৃথিবী ঘুরিয়া আদিতে কি-রকম চলাফেরা করে, তাহা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। প্রায় উনত্রিশ দিনে তাহাকে আমরা ঘুরিয়া আদিতে দেখি। এই সময়ের মধ্যে অমাবস্থা হয়, পূর্ণিমা হয়, ক্ষয়র্কিকত কি হয়। কিন্তু মঙ্গলকে ঘুরিয়া আদিতে "ফোবো" সাত ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের বেশি সময় লয় না। এই সময়ের মধ্যেই তাহার অমাবস্থা, পূর্ণিমা, ক্ষয়র্কি সবই হইয়া যায়! কিন্তু মঙ্গলের দিনরাত্রির পরিমাণ চল্লিশ ঘণ্টার একটু বেশি; কাজেই মঙ্গলের একদিনে ফোবো তাহাকে তিনটা পাক দিয়া আসে, এবং এক একটা পাকে পূর্ণিমা অমাবস্থা সবই এক একবার হয়। স্কেরাং মঙ্গলের প্রত্যেক রাত্রিতে ফোবোর তুইটা করিয়া পূর্ণিমা হয়। ছয় ঘণ্টা অন্তর এক-একটা পূর্ণিমা,—বড় মজার ব্যাপার নয় কি ৪

কেবল ইহাই নয়; — ফোবোর গতিবিধিও বড় অন্তুত। যে-সময়ে মঙ্গল নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া দিন-রাত্রি দেখাইতে থাকে, দে-সময়ে ফোবো মঙ্গলকে তিনবার ঘুরিয়া আদে। মঙ্গল পশ্চিম হইতে পূর্কদিকে ঘুরপাক্ খায়, ফোবোও ঠিক সেই দিক্ ধরিয়াই মঙ্গলকে ঘুরিয়া আদে। তাহা হইলে তোমরা যদি মঙ্গলগ্রহে গিয়া দাঁড়াও, তবে ফোবোকে পশ্চিমে উদিত হইয়া হু হু করিয়া পূর্বমুখে দৌড়িতে দেখিবে। দেখানে দেখিবার মত আর কিছুও যদি না থাকে, তব্ও এই চাঁদটির ঘোড়দৌড় দেখিবার জন্ম মঙ্গলগোকে বাস করিতে ইচ্ছা করে। এমন মজার চাঁদ বোধ হয় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই। সে আমাদের চাঁদের মত পশ্চিম আকাশে উদিত হইয়া যথন উপরে উঠিতে আরম্ভ করে,

তথন বোধ হয়, যেন একথানা ঘুঁড়ি শীঘ্র শীঘ্র আকাশের উপরে উঠিতেছে। তার পরে যথন মাথার উপর দিয়া চলিয়া পূর্বে হেলিতে আরম্ভ করে, তথন বোধ হয় যেন সে মাটিতে আছাড় খাইবার জন্ম ফালুদের মত নামিতেছে।

মঙ্গলের অপর চাঁদ "ডাইমো" এতটা চঞ্চল নয়। প্রায় সাড়ে ত্রিশ ঘণ্টায় সে একবার মঙ্গলকে ঘুরিয়া আসে। সাড়ে তেরো ঘণ্টা অন্তর উহার পূর্ণিমা হয়। ইহাও বড় কম মজার নয়। কাজেই প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতেই এই চাঁদটির পূর্ণিমা হয়। আবার এ রকমও এক এক রাত্রিতে দেখা যায় যে, মঙ্গলের হটা চাঁদই আকাশের এক জারগায় আসিয়া দাড়াইয়াছে এবং হটারই পূর্ণিমা হইয়াছে। এই রকম ভবল্ চাঁদের ভবল্ পূর্ণিমা অহুত নয় কি ? মঙ্গলে যদি আমাদের মত প্রাণী থাকে, তবে আর কিছু না হউক সেখানকার এই চাঁদ হটিকে দেখিয়া ভাহারা নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পায়! আমাদের ক্ষণ্পক্ষের রাত্রিগুলার মত মঙ্গলের রাত্রিতে কোনো তিথিতেই অন্ধকার থাকে না; কখনো একটা এবং কখনো হটা চাঁদ একত্র আকাশে থাকিয়া সেখানে খুব জ্যোৎসা দেয়। মঙ্গলের রাজ্যে সবই অদ্ভত!

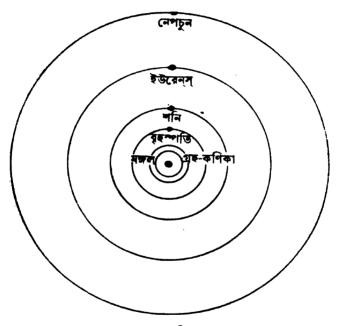

বড গ্রহদের প্রদক্ষিণ-পথ

# সূর্য্যের বড় গ্রহ

একে-একে আমরা সর্ব্যের ছোট গ্রহ বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলের থবর তোমাদিগকে দিলাম। এখন বড় গ্রহদের কথা তোমাদিগকে বলিব।

বড় গ্রহ কাহাদের বলিতেছি বুঝিতেছ কি ? মঙ্গলের ভ্রমণ-পথের বাহিরে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্ ও নেপ্চুন্ নামে যে চারিটি গ্রহ পরে-পরে থাকিরা স্থ্যকে ঘুরিতেছে তাহাদিগকেই আমরা বড় গ্রহ বলিতেছি। সত্যই ইহারা আকারে খুব বড়। তা ছাড়া স্থ্য হইতে অনেক দ্রে আছে বলিরা তাহাদের ভ্রমণ-পথগুলাও খুব বড়।

আমরা এথানে বড় গ্রহদের প্রদক্ষিণ-পথের একটা ছবি দিলাম। ছবিতে মঙ্গলের পথটাও তোমরা দেখিতে পাইবে। মঙ্গলের পর বৃহস্পতির পথ। তার পরে শনির পথ, এবং সকলের শেষে ইউরেনস্ ও নেপ্চুনের পথ। নেপ্চুন্ সকলের চেয়ে দ্রে, তাই ইহার পথটাও সব-চেয়ে বড়।

#### গ্রহকণিকা

বৃদ্ধ গ্রহদের কথা বলিবার পূর্বে মঙ্গল ও বৃহস্পতির প্রদক্ষিণ-পথের মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড শৃক্ত জারগা আছে, ভাহার কথা ভোমাদিগকে একটু বলা দরকার। ছবি দেখিলে বুঝিবে এই জারগাটা নিতান্ত অল্প নর। মঙ্গলের বা পৃথিবীর মত একটা মাঝারি রকমের গ্রহ এই ফাঁকের মধ্যে থাকিরা অনারাদে স্থ্যকে ঘুরিতে পারিত। স্থ্যের অধিকারের মধ্যে তবে এমন একটা শৃক্ত জারগা কেন থাকিরা গেল ?

আমি তোমাদিগকে যে প্রশ্ন করিলাম, ছই শত তিন শত বৎসর আগে বড় বড় পণ্ডিতেরা পরস্পরকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতেন। কেই বলিতেন, ঐ ফাঁকে একটা কিছু কাছে, আমরা দূরে আছি বলিয়া তাহাকে দেখিতে পাই না। কেই বলিতেন, বিধাতার উদ্দেশ্য বুঝা দায়,—কেন এমন একটা ফাঁকা জায়গা আছে তাহা স্থির করা আমাদের অসাধ্য। কিন্তু খাহারা গুণী লোক, তাঁহারা ভাবিতেন, ঐ জায়গায় একটা কাগু-কারখানা কিছু আছেই আছে। তাই তাঁহারা অবকাশ পাইলেই দুরবীণ দিয়া সেখানকার খোঁজ-খবর লইতেন।

শুণী লোকদের কথাই ঠিক হইয়ছিল। ইংরাজি ১৮০০ সালের ১লা জানুয়ারি পিয়াজি ( Piazzi ) নামে এক ইটালি দেশের জ্যোভিষী খুব বড় দ্রবীণ দিয়া ঐ ফাঁকা জায়গাটা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার দ্রবীণের মধ্যে একটি ছোট গ্রহের মত তারা ধরা পড়িয়াছিল। নক্ষত্রেরা আকাশে নিশ্চল থাকে কিন্তু গ্রহেরা হর্যাকে ঘূরিয়া আসিবার জন্ম চলা-ফেরা করে। নৃতন নক্ষত্রটি গ্রহদের মন্ত নড়াচড়া করে কি না দেখিবার জন্ম বড় বড় পণ্ডিতেরা পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার স্থান-পরিবর্ত্তনও ধরা পড়িয়াছিল। কাজেই ছোট নক্ষত্রটিকে সকলেই গ্রহ বলিয়া স্থীকার করিয়াছিলেন এবং পরামর্শ করিয়া তাহাকে সিরিজ্ (Ceres) নামে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার হুই বৎসর পরে মঙ্গল ও রহম্পতির প্রদক্ষিণ-পথের মধ্যে আবার আর একটি ছোট গ্রহের আবিদ্ধার হইয়ছিল। পরে পরে একই রকমের ছটি গ্রহের আবিদ্ধার হইলে জ্যোতিষীরা ভাবিতে লাগিলেন, ঐ জায়গায় নিশ্চয়ই আরো অনেক গ্রহ আছে। গাহাদের বড় দূরবীণ ছিল, তাহারা সকলেই নৃতন গ্রহের সন্ধান করিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে আবার ছাট গ্রহের আবিদ্ধার হইল। এই রকমে সেই ফাঁকা জায়গাতে একে একে প্রায় ছয় শত ছোট গ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

এগুলিকে ছোট এই বলিতেছি বলিয়া তোমরা বোধ হয় ত ভাবিতেছ
ইহা বুধের মত বা চাঁদের মত ছোট। কিন্তু তাহা নয়। ইহারা এত
ছোট যে কতকগুলি আকারে মঙ্গলের চাঁদের মত। ইহাদের মধ্যে যে
ছই একটিকে বড় বলা হয়, তাহাদের মধ্যে কোনোটিরই বেড় ছই শত
বা তিন শত মাইলের বেশি নয়। গ্রহদের মত এক একটা
নির্দ্দিষ্ট রাস্তায় এবং বাধা সময়ে হুর্যকে ঘুরিয়া আদে বলিয়াই ইহাদিগকে
গ্রহ বলা হয়; তাহা না হইলে এগুলিকে উন্ধাপিগু বা অপর কিছু নাম
দেওয়া যাইত। এই জন্মই আমরা এই ছোট গ্রহদিগের নাম
"গ্রহকিকা" রাধিয়াছি।

্ছইপাশের ছটা বড় গ্র্যুহর মাঝে গ্রহকণিকারা কি প্রকারে আদিল,
ইয়া বোধ হয় তোমরা এখন জানিতে চাহিতেছ। এ সম্বন্ধে কিন্তু নানা

পশ্তিতে নানা কথা বলেন। আমরা এখানে একজন বড় জ্যোতিবীর কথাই ভোমাদিগকে বলিব।

এই জ্যোতিষীটি বলেন, গ্রহকণিকাগুলি এখন ছিন্নভিন্ন হইন্না থাকিলেও দেগুলি জ্বমাট বাধিয়া এককালে মাঝারি রকমের একটি গ্রহের আকারে ছিল। তার পরে হঠাৎ এক দিন তাহার ভিতরকার গরমে বা রহস্পতির টানে গ্রহটির স্থগোল দেহ হাজার হাজার খণ্ডে ভাঙিয়া গিরাছিল। আমাদের পৃথিবীতে কোনো জিনিস ভাঙিয়া মাটিতে পড়িলে, সেটি বেখানে পড়ে পৃথিবীর আকর্ষণে সেইখানেই থাকিয়া যায়। কিন্তু মহাশৃত্তে কোনো জিনিস ভাঙিয়া ধ্লা হইয়া গেলেও তাহার নিস্তার থাকে না,—ধূলাগুলিও গ্রহের মত ঘূরিতে থাকে। কাজেই দেই অজ্বানা গ্রহের টুকরাগুলিও কোনো স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই, ভাঙাচুরা অবস্থার স্থাকে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গ্রহকণিকা-শুলিকে কোনো ভাঙা গ্রহের টুক্রা বলিয়া জ্যোতিষীরা মনেকরিতেছেন।

এ-পর্যান্ত যে ছয় শত গ্রহকণিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, একত্র করিলে ভাহাদের আকার আমাদের চাঁদের অর্দ্ধেকেরও সমান হয় না। একস্ত ক্যোতিষীরা বলিতেছেন, আকাশের ঐ জায়গায় এখনো হাজার হাজার গ্রহকণিকা আছে। এগুলির মধ্যে যাহারা বড়, একে একে হয় ভ ভাহাদিগকে দেখা যাইবে; কিন্তু যাহারা নিভান্ত ছোট কোনো কালেই ভাহাদের সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

একটা বড় গ্রহ ভাঙিরাই যে গ্রহকণিকার সৃষ্টি হইরাছে, তাহার গ্রই একটা লক্ষণও অরদিন হইল ধরা পড়িয়াছে। ধেলা করিবার সময়ে যধন ভোমার মার্কেল্টা চারি পাঁচ খণ্ডে ভাঙিরা যার,—তগন দেই ভাঙা অংশগুলির আকার কি রকম হর দেখিরাছ কি ? টুক্রাগুলির আকার কি কখনো গোল হর ? কখনই হর না। কোনোটাকে ভিনকোণ্ট

দেখার, কোনোটা হয় ত লম্বা দেখার, কিন্তু একটাকেও ঠিক্ গোলাকার দেখার না। গ্রহকণিকাগুলির মধ্যে ছই একটি ছাড়া আর কোনটিকে আকারে ঠিক্ গোল দেখা যায় নাই। কেহ লম্বা, কেহ তিনকোণা, কেহ চারকোণা এই রক্ষই দেখা গিয়াছে। কাজেই এগুলি যে, কোনো একটি বড় জিনিদের ভাঙা অংশ তাহা উহাদের রক্ষ রক্ষ চেহারা দেখিলেই বুঝা যায় না কি ?

## বৃহস্পতি

মঙ্গলের পর গ্রহ-কণিকাদের অধিকার, তার পরেই বৃহস্পতির রাজ্য। কাব্দেই এথন আমাদের বৃহস্পতির কথা বলিতে হইবে।

জ্যোতিষীরা বৃহস্পতিকে (Jupiter) বলেন "গ্রহরাজ"। বাস্তবিক বৃহস্পতি গ্রহদের রাজা বটে। এত বড় গ্রহ, স্থোর অধিকারের মধ্যে আর একটিও নাই। ইহার আয়তন এত বড় ধে, আমাদের পৃথিবীর মত তেরো শত গ্রহ উহার পেটের ভিতরে অনায়াদে লুকাইয়া থাকিতে পারে। বৃধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি বাকি সাতটা গ্রহকে ভাঙিয়া যদি একটি গ্রহ নিশ্মাণ করা যায়, তাহা হইলে সেটিও বৃহস্পতির চেয়ে অনেক ছোট হইয়া দাঁড়ায়। ভাবিয়া দেখ বৃহস্পতি কত প্রকাণ্ড! একটা ছোটখাটো স্থা বলিলেই হয়।

মোটা মানুষ প্রায় দৌড়িতে পারে না; মোটা হইয়া পড়ার বৃহস্পতিরও ঠিক্ সেই দশা হইয়াছে। পৃথিবী এক বংসরে স্থাঁকে ঘূরিরা আলে, কিন্ত একবার স্থাঁ প্রদক্ষিণ করিতে বৃহস্পতি বারো বংসর আমাদের এক বংসরের সমান। তোমরা হয় ত বলিবে, যে লম্বা রান্তা হাঁটিরা বৃহস্পতি স্থাঁকে ঘূরিরা আলে, পৃথিবী সেই রকম লম্বা পথে ঘূরে না; ভাই সে বৃহস্পতির চেয়ে শীঘ্র শীঘ্র স্থাঁকে প্রদক্ষিণ করে। কথাটা ঠিক্ বটে; কিন্তু বৃহস্পতি ধদি একটু কোলে দৌড়িতে পারিত, ভাহা ুইলে সে কথনই বারো বংসর সময় লইত না। পৃথিবী প্রতি সেকেণ্ডে

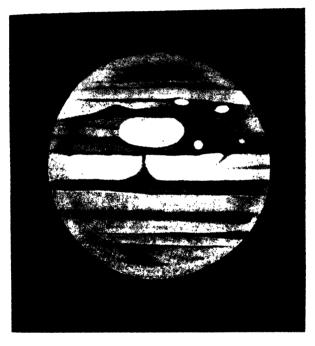

বৃ**হস্প**তি

ভনিশ মাইল করিয়া দৌড়ায়, কিন্তু বৃহস্পতি দৌড়ায় কেবল আট মাইল করিয়া। এই জন্মই সূর্য্য-প্রদক্ষিণ করিতে তাহার এত দেরি হয়। কিন্তু আর এক দিকে বৃহস্পতির কাছে পৃথিবী হার মানিয়াছে। বৃহস্পতি ভাহার মেরুলগুরে চারিদিকে খুব শীদ্র শীদ্র ঘূরিতে পারে। পৃথিবী এই রক্ষমে ঘূরিতে প্রায় চনিবশ ঘণ্টা সময় লয়, কিন্তু বৃহস্পতি দশ ঘণ্টার মধ্যে সেই কাজটি সারে। এই জন্ম বৃহস্পতির দিনরাত্রির পরিমাণ কর্ক অয়। মোটামুটি হিসাবে পাঁচ ঘণ্টা দিন, আর পাঁচ ঘণ্টা রাত্রি। কিন্তু উহার এক এক বংসর আমাদের বারো বংসরের সমান।

আমরা এ-পর্যান্ত দেখিয়া আসিয়াছি গ্রহদের নিজের আলো নাই।
ফ্র্য্যের আলো গায়ে পড়িলে ভাহাদিগকে উচ্ছল দেখায়। কিন্তু বৃহস্পতিসম্বন্ধে জ্যোতিষীরা একটা নৃতন কথা বলেন। তাঁহারা বলেন, ইহার
নিজের হয় ত একটু-আধ্টু আলো আছে। বৃহস্পতির উপরকার
রৌজের আলো পৃথিবীর রৌজের আলোর পঁচিশ ভাগের এক ভাগ
মাত্র। কিন্তু তথাপি ইহাকে খুবই উচ্ছল দেখায়। যদি নিজের আলো
না থাকিত, ভাহা হইলে কেবল ফ্র্য্যের আলোতে উহাকে এত উচ্ছল
দেখাইত না।

আকারে যতই বড় হউক না কেন, বৃহস্পতির ওজন কিছ বেশি
নয়। আমরা আগে বলিরাছি, তাহার আয়তন তেরো শত পৃথিবীর
সমান। কিছ ওজনের হিদাব করিতে গেলে দেখা যায়, এত বড়
জিনিসটা কৈবলমাত্র তিন শত পৃথিবীর ওজনের সমান। তাহা হইলে
নিশ্চরই ব্ঝিতে পারিতেছ, বৃহস্পতির দেহ পৃথিবীর মাটি-পাধরের মন্ত
ভারি জিনিস দিরা প্রস্তুত নয়,—ইহাতে খুব হাল্কা জিনিসই আছে।

ভোমরা দূরবীণ দিরা কথনো বৃহস্পতিকে দেখিরাছ কি না জানি না। যদি না দেখিরা থাক, শ্লকবার দেখিরা লইরো। খালি চোখে দেখিলে ইয়াকে একটা বড় নক্ষত্রের মন্ত দেখার। নক্ষত্রেরা বেমন একবার নিভিন্না একবার জলিয়া মিট্-মিটে আলো দের, কোনো গ্রহই দে রকমে আলো দের না। গ্রহদের মূর্ত্তি স্থির, তাহাদের আলোও অচঞ্চল। নক্ষত্র হইতে গ্রহদিগকে বাছিরা লইবার এই একটা উপার। স্কৃতরাং ভোমরা যদি থালি চোথে বৃহস্পতিকে দেখ, তাহা হইলে কখনই তাহাকে নক্ষত্রের মত মিট্মিট্ করিতে দেখিবে না। কিন্তু থালি চোথে বৃহস্পতিকে দেখা না দেখারই সমান। তাহার প্রকাশু দেহকে এবং সারি সারি চারিটি চাঁদকে খালি চোথে কখনই দেখা যার না। যদি ছোটখাটো দ্রবীণও হাতের গোড়ার পাও, তাহা হইলে আগে বৃহস্পতিকে দেখিয়ো। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক হইরা যাইবে।

রহম্পতিকে দূরবীণে যে রকম দেখার, এখানে তাহার একটি ছবি দিলাম। দেখ,—তারার মত ছোট বৃহস্পতিকে কত বড় দেখাইতেছে। ইহার বাহিরে যে চারিটি ছোট বিন্দু দেখিতেছ, দেগুলি বৃহস্পতির চাঁদ এবং তাহার গারে যে-সব কালো দাগ দেখিতেছ, তাহা বৃহস্পতির মেঘ।

ভোমরা মেঘের কথা শুনিয়া বোধ হয় ভাবিতেছ, বৃহস্পতিতে নদী সমুদ্র ও মানুব আছে। কিন্তু উহাতে এ-সব কিছুই নাই। বৃহস্পতি এখনো ভয়ানক গরম রহিরাছে;—এত গরম যে, তাহার দেহের থুব ভিতরকার অংশ ছাড়া বাকি সকলই আজও গরম বাস্পের আকারে আছে এবং হয় ত ঐ বাপা এক-একটু জ্বলিতেছে। এই রকম জ্বায়গায় কেমন করিয়া জীবজন্ত থাকিবে ? বাহাকে আমরা মেখ বলিলাম, তাহা ঐ গরম বাপা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৩২ পৃষ্ঠার বৃহস্পতির একখানা বড় ছবি দিয়ছি। বড় দ্রবীপ দিরা উহাকে যেমন দেখার, এটা ভাহারি ছবি। ইহাতে মেম্পুলিকে ডোমরা আরো ভাল করিরা দেখিতে প্ইবে। বৃহস্পতি দশ ঘণ্টার ভাহার মেক্লপ্টের চারিদিকে ঘুরে,—ভাই উপরকার মেম্পুলিকে উহার

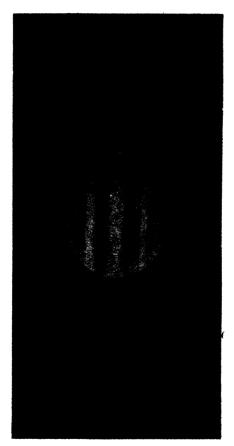

বৃহস্পতি ও তাহার চারিটি চাদ

কোমরবন্ধের মত দেখা যাইতেছে। যদি দূরবীণ দিয়া তোমরা বৃহস্পতিকে দেখিতে পার, তাহা হইলে পৃথিবীর মেদের মত ইহার মেঘগুলিকে চলিতে ফিরিতে দেখিবে।

ছবির উপরের দিকে একটা বাদামি আকারের দাগ দেখিতে পাইতেছ কি ? তোমরা হয় ত উহাকে মেঘ ভাবিতেছ,—কিন্তু মেঘ নয়। জিনিসটা যে কি, তাহা আমিও তোমাদিগকে ঠিক্ বলিতে পারিব না। জ্যোতিষীরাও উহার কথা ঠিক্ বলিতে পারেন নাই।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন বৃহস্পতির গায়ে ঐ দাগটি দেখা গিয়াছিল। জ্যোতিবীরা ভাবিয়াছিলেন, হয় ত উহা একথানা বড় মেঘ। কিন্তু ছই তিন বৎসরেও যথন উহার আফারের কোনো বদশ হইল না, তথন তাঁহারা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হিসাব করিয়া দেখা গেল, উহা বৃহস্পতির উপরে প্রায় ত্রিশ হাজার মাইল জায়গা জুড়িয়া আছে। কেহ বলিতে লাগিলেন, বৃহস্পতির বাপ্প জমাট হইয়া তরক হইয়া যাইতেছে, জিনিসটা তাহার উপরকার একটা দ্বীপ। কেহ বলিলেন, সুর্য্যের বাপ্প-মগুলে যেমন ঝড় হয়, বৃহস্পতিতেও সেই রকম ঝড় হয়, ঐ প্রকাণ্ড দাগটি সেই ঝড়েরই চিহ্ন। এই প্রকারে অনেকে অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন, কিন্তু সত্য ব্যাপারটি যে কি, তাহা জানা গেল না। আজও বৃহস্পতির গায়ে ঐ দাগ দেখা যায়, কিন্তু গত কয়েক বৎসরে উহার রঙ্ বদলাইয়া গিয়াছে। প্রথমে উহাকে লাল দেখা গিয়াছিল, এখন সাদা হইয়া পড়িয়াছে। এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে হয়, আর কয়েক বৎসর পরে হয় ত উহাকে আর দেখাই যাইবে না।

রুহম্পতি-দম্বন্ধে যাহা আমাদের **জানা আছে, একে একে তাহার** প্রায় সবস্তুলিই তোমাদিগকে, বলিলাম। কিন্তু উহাতে অ**জানা বিষয়** এখনো অনেক আছে। নিজের বৃহৎ দেহটিকে মে**ব্যের আবরণে**  ঢাকিরা রাধার বৃহপ্পতি বড়ই মুদ্ধিল করিয়াছে। কাজেই উহার ভিতরকার থবর আমরা জানিতে পারি নাই। লক্ষ লক্ষ বংসর পরে ধথন ইহার সমস্ত মেঘ জমাট বাধিয়া আকাশকে পরিকার করিয়া দিবে, ভথনি আমরা বৃহস্পতির উপরকার সব থবর জানিতে পারিব।

### বুহস্পতির চাঁদ

বুধ ও শুক্রের চাঁদ নাই; পৃথিবীর চাঁদ মোটে একটি; এবং মঙ্গলের ছটি। কিন্তু একে একে বৃহস্পতির আটটি চাঁদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

বৃহস্পতির যে ছবিটি দিয়াছি, তাহাতে তোমরা আটটি চাঁদের মধ্যে কেবল চারিটিকে দেখিয়াছ। সাধারণ দ্রবীণে এই চারিটিকেই দেখা যায়। তিন শত বংসর পূর্ব্বে দ্রবীণের বাবহার ছিল না। সেই সময়ে জ্যোতিষীরা বৃহস্পতির চাঁদের কথা একেবারেই জ্যানিতেন না। ইটালি দেশের বড় জ্যোতিষী গ্যালিলিয়োর নাম তোমরা. শুনিয়াছ কি? ইনিই সর্ব্বপ্রথমে দ্রবীণ দিয়া বৃহস্পতির ঐ বড় চাঁদ চারিটিকে আবিদ্ধার করিয়াছিলেন।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, ইহাতে আর বাহাত্রি কি ? একটা দ্রবীণ পাইলে দকলেই চাঁদ বাহির করিতে পারিত। কিন্তু তোমরা যদি তাঁর জীবনের কথাগুলি ভন, তাহা হইলে অবাক হইয়া যাইবে।

গ্যালিলিয়ে। প্রথম জীবনে তোমার আমার মত সাধারণ লোক ছিলেন। ইটালির একটা কলেজে ছেলেদিগকে অন্ধ ক্ষাইন্তেন এবং বাড়িতে চুপ্চাপ্ বদিয়া দিনগুলা কাটাইতেন। এই সময়ে তিনি এক দিন খবর পাইলেন হল্যাগু দেশে একটা আশ্চর্য্য কাচের যন্ত্র বাহির হইয়াছে,—উহা চোথে লাগাইয়া দেখিলে দ্রের জিনিদ কাছে বোধ হয়। সব কাজকর্ম ছাড়িয়ৢা গ্যালিলিয়ো নিজের হাতে ঐ রক্ষম একটা শক্ষ নিশ্বাণ করিতে লাগিয়া গেলেন। সেকালে এখনকার মত যেখানে সেথানে ভাল কাচ পাওয়া যাইত না। ভাঙা চশুমার পরকলা কাঠের চোঙের মধ্যে পুরিয়া তিনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কাজ দেখিয়া বাহিরের লাকে ভাবিতে লাগিল গ্যালিলিয়ো পাগল হইয়াছেন। তাহা না হইলে আহার-নিদ্রা তাগা করিয়া লোকটা কাচ জোড়া দিয়া সময় কাটাইবে কেন ? গ্যালিলিয়ো কিন্তু লোকের হাসি ভামাসা গ্রাহ্থ না করিয়া কাজ করিছে লাগিলেন। শেষে তাঁহার শ্রম সার্থক হইল,—একদিন দেখিলেন, তাঁহার কাঠের চোঙের ভিতরকার কাচগুলি দিয়া দ্রের জিনিসকে সত্যই কাছে দেখায়। ভাবিয়া দেখ সেদিন গ্যালিলিয়োর কত আনন্দ! তিনি তাঁহার বন্ধ্বান্ধবদিকে ডাকিলেন এবং রাত্রিতে ঐ যন্ত্র দিয়া আকাশের গ্রহনক্ষত্র দেগিতে হইবে বলিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সদ্ধা ইইল,—দেদিন পূর্ব-আকাশে বৃহস্পতি জ্বল্-জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছিল। গালিলিয়ো তাঁহার প্রথম দ্রবীণ দিয়া বৃহস্পতিকে দেখিতে লাগিলেন। যদ্ধে একবার মাত্র চোথ লাগাইয়া তিনি আর দ্বির থাকিতে পারিলেন না; সমস্ত গান্তীয়া ত্যাগ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বন্ধুবাদ্ধবেরা অবাক্ ইইয়া পঞ্চাশ বৎসরের বুড়োর পাগলামি দেখিতে লাগিলেন। যে গ্রহাটকে এ পর্যান্ত আলোর বিন্দুর মত দেখা যাইত, তাহাকে প্রকাণ্ড আকারে দেখা গেলে এবং তাহার চারিদিকে চারিটি চাঁদকে ঘূরিতে দেখিলে যে, কত আনন্দ ইইতে পারে, গ্যালিলিয়োর বন্ধুবান্ধবেরা তাহা বুঝিলেন না। তোমরা কি মনে করিতেছ জানি না,—কিন্তু তোমরা যদি ঐ রকমে নিজ্বের চেষ্টায় গ্রহ-উপগ্রহ আবিকার করিতে পারিতে, তাহা হইলে তোমরাও আনন্দে ঐ রকম স্বানীর ইইতে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এই রকম্বুএকটা বড় আবিছার করায়-গ্যালিদিয়ো দেশের গোকের কাছে এবং রাজার কাছে খুব সন্মান পাইরাছিলেন। কিন্তু প্রথমে ইহা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। বরং তাঁহাকে নানা রকম অপমান সহু করিতে হইরাছিল। দেশের বড় বড় পণ্ডিতদিগকে ডাকিয়া যখন গ্যালিলিয়া বলিলেন যে, বৃহস্পতি শুক্ত মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহেরা পৃথিবীর মত বড় বড় জিনিস এবং চাঁদ সঙ্গে করিয়া তাহারা স্থ্যকে প্রদক্ষিণ করে,— তখন তাঁহারা গ্যালিলিয়ার কথায় কানই দিলেন না। চারটি চাঁদ বৃহস্পতির চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহা দ্রবীণ দিয়া দেখাইলেও তাঁহাদের বিশ্বাস হইল না। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—গ্যালিলিয়ো যাত্ মন্ত্র জানেন, তাঁই তিনি মস্ত্রের জােরে ভেলকি দেখাইতেছেন।

সে-সময়ে যাহ-মন্ত্র দিয়া প্রতারণা করা একটা বড় অপরাধ বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। জঙ্গু সাহেব গ্যালিলিয়োর অপরাধের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বিচার স্থক্ক করিয়া দিলেন। বিচারে প্রমাণ হইল, গ্যালিলিয়ো সভ্যই তাঁর দ্রবীণে কোনো রকম মন্ত্র পড়িয়া রহম্পতির চারটি চাঁদ দেখাইয়াছেন! চোর ডাকাতের মত গ্যালিলিয়োকে জেলে যাইতে হইল।

দেখ, গ্যালিলিয়োর কি ছরদৃষ্ট! ব্লেলে যাইবার সময়েও তিনি বলিতে লাগিলেন,—দূরবীণে যাহা দেখা গিয়াছে সত্য। হুর্য্য আকাশে স্থির হইয়া দাঁডাইয়া আছে এবং গ্রাহেরা তাহারি চারিদিকে ঘ্রিতেছে।

সত্য কথা বেশি দিন ঢাকা থাকে না। জেল হইতে গ্যালিলিয়ো খালাস পাইলে লোকে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তিনি ঠিক্ কথাই বলিয়াছেন। ইহার পর হইতে পৃথিবীর লোকে গ্যালিলিয়োকে খুব সম্মান দেখাইয়াছিল।

র্হম্পতির যে চারিটি চাঁদকে লইয়া তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এড কাণ্ড হইরাছিল, তোমরা হোট দ্রবীণ হাতে পাইলেও একবার তাঁহাদিসকে দেখিয়ো। তোমরাও গ্যালিলিয়োর মত আনন্দ পাইবে। আমি যথন তোমাদের মত ছোট ছিলাম তথন একবার বৃহস্পতির চাঁদ দেখিয়াছিলাম,—তার পরে এই বুড়ো বর্মে দেগুলিকে অনেক বার দেখিয়াছি; কিন্তু যথনি দেখিয়াছি তথনি অবাক্ হইয়াছি। আমাদের কাছ হইতে দ্রে পৃথিবীরই মত একটা গ্রহ আছে এবং তাহার চারিদিকে অনেকগুলি চাঁদ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহা দেখিলে আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় কি প

কেবল ইহাই নয়, দূরবীণ দিয়া যদি তোমরা বৃহস্পতিকে দেখিতে পার, তাহা হইলে স্পষ্ট জানিতে পারিবে, উহার প্রথম চাঁদটি ত্বরিতে তুরিতে তুই ঘণ্টা কুড়ি মিনিট অস্তর এবং দ্বিতীয় চাঁদটি প্রায় তিন ঘণ্টা অস্তর এক এক বার বৃহস্পতির পিছনে লুকাইতেছে এবং কিছুক্ষণ পরে আবার হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িতেছে। চাঁদগুলির মধ্যে কোন্টি কখন বৃহস্পতির পিছনে লুকাইবে তাহা ইংরাজি পাঁজিতে (Nautical Almanac) লেখা থাকে। পাঁজির সময়ের সঙ্গে মিলাইয়া এই রকম গ্রহণ দেখা, বড মজার।

আমাদের চাঁদটি কত বড় তোমরা তাহা আগেই শুনিয়াছ। স্বোতিষীরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, বৃহস্পতির প্রথম চারিটি চাঁদ আমাদের চাঁদের মত বড় এবং পৃথিবীর চাঁদের মত তাহাদেরো ক্ষয়বৃদ্ধি অমাবস্তা-পূর্ণিমা আছে।

্রহম্পতির বাকি চারটি চাঁদ খুবই ছোট। ভাল দূরবীণ দিরাও তাহাদিগকে দেখা দার। তাই পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের কথা ক্যোতিষীরা জানিতেন না। আমেরিকার লিক্ মানমন্দিরের বড় দূরবীণটি খাটানো হইলে, তাহা দিয়াই ইংরাজি ১৮৯২ সালে বৃহস্পতির পঞ্চম চাঁদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। তার পরে ক্রমে ক্রমে আর তিনটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই রুছমে অল্প দিনের মধ্যে চারটির বদলে বৃহস্পতির চাঁদ এখন আটটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।



শনি গ্ৰহ

#### শ্নি

নামটি শুনিলেই ভর হয়। শনির দৃষ্টি যাহার উপরে পড়ে, তাহার আর উদ্ধার নাই। শনি একবার নাকি আদর করিয়া গণেশের দিকে চাহিরাছিল, ইহাতে গণেশের কি তুর্গতি হইয়াছিল, তাহা ত তোমরা জান। তাহার মাথাটি উড়িয়া গিয়াছিল, শেষে একটা হাতীর মাথা আনিয়া জোড়া দেওয়ায় গণেশ বাঁচিয়া ছিলেন। যাহা হউক, দেই শনিই এখন আকাশে গ্রহন্ধপে বিরাজ করিতেছেন। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা শনি-গ্রহকে বেশ জানিতেন ইহার গতিবিধি উদয়-অন্ত সকলি হিসাব-পত্র করিতেন। কাজেই শনি অতি পরিচিত গ্রহ। হয় ত তুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ইহার কথা আমাদের জ্যোতিষীদের জানা ছিল।

বৃহস্পতির পরেই শনির পথ। ইহার মত আশ্চর্য্য গ্রহ তোমরা সমস্ত আকাশে খুঁজিয়া পাইবে না। গ্যালিলিয়ো সাহেব তাঁহার নিজের দ্রবীণ দিয়া শনিকে প্রথম দেখিয়া যেমন অবাক্ হইয়ছিলেন, তিন শত বৎসর পরে এখনো শনিকে দেখিয়া ঠিক্ সেই রকমেই অবাক্ হইতে হয়। বড় দ্রবীণে বৃধ শুক্র মঙ্গল বা বৃহস্পতিকে দেখিলে কোনোটিকে চাঁদের মত বড় দেখায়, কোনোটিকে হয় ত ভাঁটার মত দেখায়। কিন্তু শনির আকৃতি ইহাদের কাহারো সহিত মিলে না। দ্রবীণে শনিকে কি রকম দেখায়, এখানে তাহার একখানি ছবি দিলাম।

ছবিতে দেখ,—চাকার মত কয়েকটি উচ্ছল গোল জিনিদ রহিরাছে এবং তাহারি ফাঁকে ভাঁটার মত শনি-গ্রহ দাঁড়াইশ্বা আছে। চাকাগুলির সহিত শনির আদল দেহের কোনো যোগ নাই,—মাঝে বেশ একটু ফাঁক। দ্রবীণ দিয়া কোনো গ্রহকে যদি হঠাৎ এই রকম আকারে দেখা যায়, তাহা হইলে আশ্চর্যা না হইয়া থাকা যায় কি ? শনি সতাই এই রকম আশ্চর্যা জিনিস। এই রকমটি আর কোথায়ও দেখা যায় না।

আকাশের এতগুলো তারার মধ্যে কোনটি শনি, তাহা স্থির করা কঠিন নর। যাহারা তোমাদের চেয়ে বয়দে বড় তাঁদের মধ্যে কাহারো একটু জ্যোতিষ জ্ঞানা থাকিলে, কোন্ নক্ষএটি শনি তাহা তিনি দেখাইয়া দিতে পারিবেন। যদি দে-রকম কাহাকেও না পাও, নিজেরাই পাঁজি দেখিয়া শনির সন্ধান করিতে পারিবে। প্রতিমাদে শনি-গ্রহ কোন্ নক্ষত্র-রাশিতে থাকে, তাহা পাঁজিতে লেখা থাকে। কিন্তু থালি চোখে শনিকে দেখা আর না দেখা উভয়ই সমান। শনির সেই প্রকাণ্ড আরুতি, তাহার চারিদিকের চাকা এবং তাহার গোটা দশেক চাঁদ, কিছুই থালি চোখে দেখা যায় না। দ্রবীণ না দিয়া দেখিলে তাহাকে একটা উজ্জ্ব তারার মতই দেখিবে।

যে-সকল জ্যোতিষী শনিকে প্রথমে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা উহার চাকাগুলিকে গায়ে লাগানো না দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। চাকা শনির চারিদিক বেড়িয়া কি রকমে শৃত্যে দাঁড়াইয়া থাকে ইহাই তাঁহাদের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল, এখন অবশু এরকম ত্শ্চিন্তার কারণ নাই, আজকালকার জ্যোতিষীরা শনির খুঁটিনাটি অনেক থবরই জানিতে পারিয়াছেন। আমরা একে একে দেই সব থবরই তোমাদিগকে দিব। তোমরা যদি কাছে থাকিতে, তাহা হইলে আমাদের দুরবীণটা দিয়া শনির আশ্চর্যা আরুতি তোমাদিগকে দেখাইতে পারিতাম। কিন্তু তাহা যখন হইবার নহে, কাজেই এখন শনির ছবি দেখিয়া ও তাহার গ্রার শুনিয়া তোমাদিগকে সম্ভুষ্ট থাকিতে হইবে।

শনির চাকার কথা তোমাদিগকে পরে বলিব। এখন উহার আদল দেহটার কথাই বলা যাউক।

আয়তনে শনি বড় ছোট নয়। বৃহম্পতি সব চেয়ে বড়, তার নীচেই শনি। হিসাব করিলে দেখা যায়, সাতশত তিরাশীটা পৃথিবী জোড়া না দিলে একটা শনিকে নির্মাণ করা যায় না। কিন্তু যে-সব পদার্থ দিয়া শনি প্রস্তুত, তাহা নিতান্ত হাল্কা,—আমাদের পৃথিবীর মাটি-পাথরের চেয়েও হাল্কা, এমন কি জলের চেয়েও হাল্কা। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, শনির দেহে পৃথিবীর দেহের মত জমাট জিনিস কিছুই নাই,—ইহার হয় ত সবই বাজা। কিন্তু এই বাজা খুব ঘন অবস্থায় আছে; আর কিছু দিন গরম ছাড়িলে উহা জমাট বাঁধিতে থাকিবে।

পৃথিবী হইতে হর্য্য কত দ্রে আছে তাহা তোমাদিগকে আগে বিলিয়াছি। শনি আমাদের কাছ হইতে তাহারি প্রায় নয় গুণ দ্রে আছে। এত দ্রে থাকা সত্ত্বেও দ্রবীণ দিয়া শনির গায়ে কতকগুলি কালো কালো দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। শনির ছবি দেখিলেই তোমরা ঐ দাগগুলিকে চিনিতে পারিবে। জ্যোতিষীরা বলেন, ঐগুলি উহার মেঘের চিহ্ন। কিন্তু তাই বলিয়া শনির মেঘকে পৃথিবীর মেঘের মত মনে করিয়ো না। শনির মেঘ কেবলই জলের বাপা নয়। দেখানকার মেঘে বৃষ্টিও হয় না,—নানা জিনিদের গরম বাপা একত্র হইয়া শনির আকাশকে মেঘের মত আছেয় করিয়া রাথে।

পৃথিবী প্রতি দেকেণ্ডে উনিশ মাইল করিয়া চলিয়াও স্থাকে ঘূরিয়া আদিতে তিনশত পঁইবটি দিন সময় লয়। কিন্তু শনি দেকেণ্ডে ছয় মাইলের বেশি চলিতে পারে না, তার উপরে উহার পথটাও খুব লখা। এই ছই কারণে একবার স্থাকে ঘূরিয়া আদিতে তাহার শূত্রশ বংদর সময় লাগে। ভাহা হইলে দেখা ঘাইতেছে, শনির এক

বংশর আমাদের ত্রিশ বংশরের সমান। কিন্তু একটা বিষরে শনির জিং আছে। পৃথিবী তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে চকিবশ খন্টা সমর লয়। সেই জক্ত আমাদের দিনরাত্রির পরিমাণ চকিবশ ঘন্টা। কিন্তু শনি দশ ঘন্টা চৌদ্দ মিনিটের মধ্যেই তাহার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরা শেষ করিতে পারে। তাহা হইলে দেখ, শনির এক বংসর আমাদের বংশরের ত্রিশ গুণ হইলেও, তাহার এক দিন এক রাত্রি দশ ঘন্টা চৌদ্দ মিনিটের বেশি নয়। শনিতে যদি মানুষ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা উদরের পাঁচ ঘন্টা পরেই স্ব্যাকে অন্ত যাইতে দেখিত।

হ্ব্য দ্রে আছে বলিয়া শনিতে হুর্যোর আলো ও তাপ ছুইই কম লাগে। হিসাব করিলে দেখা যায়, আমরা যে তাপ ও আলো পাই শনি তাহারি নব্ব ই ভাগের এক ভাগ মাত্র পায়। ভাবিয়া দেখ, দেখানে কত অল্প আলো, কিন্তু এত অল্প আলোতেই শনিকে বেশ উচ্ছল দেখায়। এই ক্সন্ত জ্যোতিষীরা বলেন, সম্ভবতঃ কেবল হুর্যোর আলোতেই শনির আলো নয়; ইহার দেহের আগুন হয় ত আজ্ঞ নিভিন্না যায় নাই। তাই হুর্যোর আলোর সঙ্গে নিজের আলো মিশাইয়া তাহার এত আলো। বৃহস্পতিকে খুব উচ্ছল দেখিয়া তাহার সম্বন্ধেও জ্যোতিষীরা এই কথাই বলিয়াচেন।

### শনির চক্র

এখন আমরা শনির চাকার কথা বলিব। তোমরা যদি আগেকার ছবিটিকে ভাল করিয়া দেখ, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, শনির চাকা একটা নয়, পর পর তিনটি চাকা সাজ্ঞানো আছে। গ্যালিলিয়ো যখন তাঁহার নিজের হাতে-গড়া দূরবীণ দিয়া শনিকে দেখিয়াছিলেন, তথন তিনি চাকাগুলিকে স্পষ্ট দেখিতে পান নাই। শনির একটা কিন্তুতকিমাকার চেহারা দেখিয়াই আশ্চর্যা হইয়া পড়িয়াছিলেন। চাকাগুলির খুঁটিনাটি সকল খবর আমরা আজ্ঞ্ঞালকার জ্যোতিবীদের কাছেই জানিতে পারিয়াছি। বড় বড় দূরবীণ দিয়া বছকাল শনিকে দেখিয়া এবং কত হিদাবপত্র করিয়া তাঁহারা শনির চাকার খবর বাহির করিয়াছেন।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, এত হিসাবপত্রের দরকার কি ? গাড়ীর চাকা যেমন কাঠ দিরা গড়া হয়, শনির চাকা না হয় মাটি-পাথর দিরা গড়া। তার জন্ম আবার হিসাব-পত্র কেন ? তোমরা যেমন ভাবনা চিস্তা কর, জ্যোভিষীরা সে-রকম চিস্তা করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। চাকাগুলি কি রকমে শৃত্যে দাঁড়াইয়া আছে এবং শনির টানে তাহা ভাঙিয়া চ্রিয়া কেন শনির উপরে গিয়া পড়ে না,—এই সব বিষয় তাঁহাদিগকে তক্-বিতর্ক করিয়া আলোচনা করিতে হইয়াছিল।

যাহা হউক তোমাদের কাছে সেই সব কঠিন হিসাব-পত্তের কথা শূলব না। যথন বড় বড় অঙ্কের বই পড়িবে, তথন **ঐসব হিসাবের**  কথা ব্যানিতে পারিবে। ব্যোতিষীরা বলেন, শনির চাকাগুলি কথনই মাটি-পাথরের মন্ত ব্যাট ব্রিদিনে দিয়া প্রস্তুত নয়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছোট-বড় ব্যুড়পিও দলে দলে উপগ্রহের মত শনির চারিদিকে পাক্ খাইতেছে; আমরা দ্র হইতে সেই ব্যুড়পিওগুলিকেই নিরেট চাকার মন্ত দেখি।

বোধ হয় কথাটা ভাল করিয়া বৃঝিলে না। মনে কর, তোমাদের
প্রামে যে মন্দিরটি আছে, তাহাকে খিরিয়া যেন দলে দলে কাক চিল
প্রভৃতি পাণী উড়িয়া বেড়াইতেছে। এক দলের পর আর এক দল
সার্কাসের বোড়ার মত এক গোলাকার পথে ঘুরিতেছে, তাহাদের
পরস্পরের মধ্যে যেন একটুও ফাক নাই। দ্র হইতে এই পাণীর
দলকে তোময়া কি রকম দেখিবে ভাবিয়া দেখ। কাক-চিলদিগকে
তেময়া কখনই পৃথক্ পৃথক্ দেখিতে পাইবে না,—মনে হইবে
যেন ফুকটা কালো নিরেট্ চাকা মন্দিরকে খিরিয়া শৃন্তে দাঁড়াইয়া
আছে।

আমরা শনির চাকাকে ঠিক্ ঐরকমেই নিরেট বলিয়া মনে করি। কোটিকোটি জড়পিগু কাক-চিলদের মত ঘুরিভেছে, কাজেই আমরা। দূর হইতে সেগুলিকে নিরেট চাকার মত দেখিতেছি।

শনির চাকা মোটামুটি তিনটা, স্থতরাং বলা যাইতে পারে ঐ জড়পিওগুলি তিনটা পৃথক্ পথে গাদাগাদি করিয়া চলিয়া তিনটি চাকার সৃষ্টি করিয়াছে। জ্যোভিষীরা ঠিক এই কথাই বলেন।

ভোমরা হয় ত জানিতে চাহিতেছ, বে-সকল পিও শনির চারিদিকে ঘুরিতেছে, তাহারা কত বড়। জ্যোতিষীদের কাছে এই প্রশ্নের ঠিক্ জ্বাব পাওয়া বায় না; কারণ এখনকার থুব বড় দূরবীণেও চাকার পিওগুলিকে পৃথক পৃথক দেখা বায় নাই। তবে সেগুলি যে, খুব ছোট জ্বিনিস তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমাদের ফুট্বলগুলির মত বড় হইতে পারে এবং ক্রিকেট থেলার বলের মত ছোট হইতেও পারে। কিন্তু সকলেই যে, ছোট ছোট চাঁদের মত অবিরাম শনির চারিদিকে বুরিতেছে ইহা নিশ্চিত, এবং ঘুরিতেছে বলিয়াই যে, শনি তাহাদিগকে টানিয়া নিজের দেহের উপরে ফেলিতে পারে না, তাহাও জানা কথা।

#### শনির চাঁদ

যেমন শনি তার চাঁদও তেমনি। দশটা চাঁদ তাহার চারিদিকে বুরিতেছে। করেক বৎসর আগে আমরা ইহার কেবল আটটি চাঁদের কথাই জ্বানিতাম। অতি অল্প দিন হইল, বাকি ছটা চাঁদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

যে চাঁণটি সকলের চেয়ে বড়, তাহার নাম টাইটান্ (Titan)।
ছোট দ্রবীণ দিয়া যদি তোমরা শনিকে দেখ, তাহা হইলেও শনি হইতে
একটু দ্রে ইহাকে দেখিতে পাইবে। টাইটান্ নিভান্ত ছোট বস্তা
নয়;—আমাদের চাঁদের চেয়ে অনেক বড়, এমন কি বুধ গ্রাহের চেয়েও
বড়। আকারে সে যেন একটা ছোটখাটো গ্রহবিশেষ। শনির কাছ
হইতে প্রায় আট লক্ষ মাইল দ্রে থাকিয়া সে যোল দিনে এক একবার
শনিকে ঘুরিয়া দিয়া আসে। বাকি চাঁদগুলির অনেকেই টাইটানের
চেয়েও দ্রে দ্রে আছে; আবার হই-একটা কাছেও আছে। ইহাদের
মধ্যে কোনো কোনোটি আমাদের চাঁদের চেয়ে ছোট।

ভোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, স্থোর রাজ্যে গ্রহ-উপগ্রহেরা একট্ও এলোমেলোভাবে চলা-ফেরা করে না। স্থাকে ঘ্রিরার সময়ে পৃথিবী যে পাকে ঘুরে, নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে পাক থাইবার সময়েও সে ঠিক্ পাকেই ঘুরে। বহস্পতি শুক্র শনি প্রভৃতি গ্রহেরা কোন্ পাকে ঘুরিতেছে যদি পরীক্ষা করা যায়, দেখানেও ঐরকম ঐক্য দেখা গিয়া থাকে। পৃথিবী যে পাকে ঘুরিতেছে, ইহাদের প্রত্যেকেই ঠিক্ সেই পাকে ঘুরে। কেবল ইহাই নয়, উপগ্রহদের চলাকেরাভেও ভোমরা ঠিক্ ঐ নিয়মই দেখিতে পাইবে। এই-সব লক্ষণ দেখিয়াই জ্যোভিনীয়া বলেন,—স্ব্য রাজা, আর বুধ শুক্র প্রভৃতি আটটি গ্রহ ভাহার প্রজা।
স্ব্য সকলকে নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া এক পাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ার।

রাজার নিয়ম মানিয়া চলিতেছে না, এরকম একটি কুল প্রজাকে যদি তোমরা এই সুশাসিত হর্ষ্যের রাজ্যে দেখিতে পাও, তাহা হইকে তোমাদের কি মনে হয় ? তোমরা নিশ্চয়ই মনে কর,—সে অক্সকোনো রাজ্য হইতে এই রাজ্যে নৃতন আসিয়াছে। তাই সে দেশের নিয়ম-কার্ন জানে না। সম্প্রতি শনির চাঁদগুলির মধ্যে এই রকম একটি আনাড়ী চাঁদ ধরা পড়িয়াছে। অপর নয়টি চাঁদ যে পাকে শনিকে প্রদক্ষিণ করে, সে ঠিক্ তাহার উন্টা পাকে ঘুরিয়া বেড়ায়। বড়ই মজার চাঁদ নয় কি ? এই ব্যবহার দেখিয়া জ্যোতিষীরা বলিতেছেন, সম্ভবতঃ সে আগে শনির কাছে ছিল না। মহাকাশের কোন্ এক অজানা রাজ্যে হয় ত সে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল; শনি কোনো এক-দিন কাছে পাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। এইজন্যই সে হর্ষের রাজ্যের নিয়ম মানিয়া চলে না।

যাহা হউক, দশটি চাঁদে শনির আকাশের যে শোভা হয়, বোধ হয় সমস্ত হয়্য-জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইলে ছাহা দেখা যায় না। প্রত্যেক রাত্রিতেই সেখানে চারি পাঁচটি বড় বড় চাঁদের উদয় হয়। তার পরে আবার শনির সেই তিনটি অপূর্ব্ব চাকা আছে। এইগুলি হয়েয় আলোকে আলোকিত হইয়া আকাশটিকে যে কত হলর করে তাহা আময়া মনেই ভাবিতে পারি না। রাত্রিতে শনিগ্রহে বোধ হয়, একটুও অন্ধকার থাকে না। কিন্তু হঃখের বিষয় এই যে, এত শোভা এত চাঁদের আলো ভোগ করিবার জন্য একটি প্রাণীও সেখানে নাই। শনি আজও ভয়ানক গয়ম রহিয়াছে,—তাহার দেহটি হয় ত আগোগোড়াই বাষ্প দিয়া নির্দ্মিত; সেখানে পা রাথিবার মত একটু মাটি নাই। কাজেই তাহার উপরে জীবজন্ত গাছপালা কিছুই নাই।

## ইউরেনস্

বুধ হইতে আরম্ভ করিয়া শনি পর্যান্ত যে ছয়টি গ্রহের কথা তোমাদিগকে বিলিলান, দেড় শত বৎসর পুর্কেকার জ্যোতিধীরা কেবল ইহাদেরই কথা জানিতেন; শনির পরে ইউরেনদ্ ও নেপ্চ্ন নামে যে ছটি গ্রহ আছে, তাহাদের কথা জানিতেন না।

আমাদের পূর্বপুরুষের। খুব জ্যোতিষের আলোচনা করিতেন; তা'ছাড়া অনেক প্রাচীন সভ্যন্তাতিও জ্যোতিষ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেন। ইউরেনস্ ও নেপ্ চুনের কথা ইহাদেরও জানা ছিল না; জানা থাকিলে আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষের পুঁথিপত্রে ইউরেনসের একটা ভাল নাম লেগা থাকিত। প্রাচীনকালে দ্রবীণ ছিল না, এইজ্মন্তই যে-সব দ্রের গ্রহ-উপগ্রহনিগকে থালি চোথে দেখা যায় না, তাঁহারা সেগুলির সন্ধান করিতে পারেন নাই। খুব ভাল দ্রবীণ হাতের গোড়ায় পাইয়াই আজকালকার জ্যোতিষীরা ইউরেনসের মত দ্রের গ্রহকে হাজার হাজার তারার মধ্য হইতে চিনিয়া লইতে পারিয়াছেন।

ইংরাজি ১৭৮১ সালে সার্ উইলিয়ম্ হার্সেল্ নামে ইংলণ্ডের একজন বড় জ্যোতিষী সকলের আগে ইউরেনস্কে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি নিজের হাতে একটা বড় দ্রবীণ নিশ্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুরবীণেই ইউরেনস্ধরা দিয়াছিল।

হার্সেল্ সাহেবের জীবনের ঘটনা , এবং তাঁহার ইউরেনস্ , জাবিছারের কথা বড়ই আশ্চর্যা । নানা অস্থবিধার মধ্যে থাকিয়া কেবল

নিজের চেষ্টায় হার্দেল্ যেমন মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন, বোধ হয় কেহই এমন হইতে পারেন নাই।

হার্সেল্ গরিবের ছেলে ছিলেন। এজস্ত ছেলেবেলায় তাঁহার লেখাপড়া করা হয় নাই। গরিব বাপ কেমন করিয়া স্কুলের বেতন এবং বইয়ের খরচ জোগাইবেন? সেজস্ত তিনি এক সৈন্তের দলে চাকুরী লইয়া-ছিলেন। তিনি বেশ গান-বাজনা করিতে পারিতেন, ঐ সৈন্তের দলে ব্যাপ্ত বাজানো তাঁর কাজ ছিল, হয় ত তিনি জয়ঢাক বাজাইতেন, না হয় ফুট্ বাজাইতেন।

যাহা হউক প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপের হানোভারদের সঙ্গে ফরাসীদের লড়াই বাঁধিয়াছিল, তথন হার্সেলকে লড়াইয়ে যাইতে হইয়াছিল। লড়াইয়ের সময়ে সৈত্তদের সকলকেই থব কট স্বীকার করিতে হয়। হয় ত ছদিন খাওয়া হয় না; রাত্রিতে ঘুমের অবকাশ হয় না: শীতে বৃষ্টিতে খোলা মাঠের মাঝে পড়িয়া থাকিতে হয়। **নৈভাদের দক্ষে যাইতে যাইতে হার্দেল্ একদিন রাত্রিতে অবদন্ন হইন্না** মাঠের মাঝে এক নর্দামার মধ্যেই শুইয়া পডিলেন। কিন্ধ শীতে হিমে তাঁর ঘুম হইল না ; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, সংসারের বিশেষ কোনো কাজে না লাগিয়া তাঁহার জীবনটা কি এই রক্ষেই শেষ হইবে প স্থির করিলেন, দৈলুদের সহিত তিনি থাকিবেন না। যথন দলের লোকেরা সেই খোলা মাঠে গুইয়া ঘুমে অচেতন, তথন কাহাকেও কিছু না বলিয়া হার্সেল সৈক্তদল ত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি পলাইয়া যাইতেছেন, এই খবর যদি অপর সৈক্তেরা জানিতে পারিত. তাহা হইলে হয় ত বন্দুকের এক গুলির আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইত। কিন্তু তথন কেই কিছু জানিতে পারিল না। পথে অনেক কষ্ট পাইরা इार्मिन हेश्नर७ উপস্থिত इहेश्नन।

• বাড়িতে পৌছিলেন বটে, কিন্তু গরিব বাপ মা হার্সেল্কে লইয়া

কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শেষে ঠিক্ হইল, বাড়ির কাছে একটা গির্জায় তিনি হার্মোনিয়ম্ বাজাইবেন এবং ইহারি জন্ত মাদে মাদে কিছু বেতন পাইবেন। হার্দেল্ কাজে লাগিয়া গেলেন; — গির্জায় হারমোনিয়ম্ বাজাইতে লাগিলেন এবং বাড়িতে যাহারা গান-বাজনা শিখিতে আসিত, ভাহাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এখনো কিন্তু কেহ ভাবিতে পারেন নাই যে, এই গানের ওস্তাদটি কয়েক বৎসর পরে পৃথিবীর দেরা পণ্ডিত হইবেন।

গান বাজনাকে তোমরা কি রকম ভাব জানি না। হয় ত ভাবিয়া থাক, গলায় স্থর থাকিলেই ওস্তাদ হওয়া যায়; কিন্তু তা' নয়। গানের উঁচু-নীচু স্থর নানা রকমে মিলাইয়া যস্তে বাজাইতে গেলে অনেক হিসাব পত্রের দরকার হয়। হার্সেল্ যথন গানের ওস্তাদ হইলেন, তথন তাঁহার এই রকম হিসাব-পত্রের জ্ঞান ছিল না। তিনি খুব অঙ্ক কষিতে লাগিলেন এবং শেষে অঙ্কের বড় বড় বই পড়িয়া ফেলিলেন। এই সময়েই তাঁর জ্যোতিষ শাস্ত্রের দিকে নজ্পর গেল। অঙ্ক কষিতে কষিতে তিনি গ্রহ-উপগ্রহদের চলাফেরার বিষয় বুঝিতে আরম্ভ করিলেন এবং খালি চোখে আকাশে যাহা কিছু দেখিবার আছে, তাহা দেখিয়া ফেলিলেন।

আকাশে এখনো দেখিবার গুনিবার আনেক বিষয় রহিয়া গোল, সেগুলিকেও দেখিবার জ্বন্ত হার্সেলের ভ্রানক ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু দেখিবেন কি করিয়া, দূরবীণ কোথায় পাইবেন ? সেকালে দূরবীণের দাম অত্যস্ত বেশি ছিল, গরিব হার্সেল্ দূরবীণ কিনিবার টাকা কোথা হইতে পাইবেন ?

অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া হার্সেল্ ঠিক্ করিলেন, নিজের হাতে দূরবীণ প্রস্তুত না করিলে গ্রহ-নক্ষত্রদের দেখিবার উপার হইবে না। তিনি-দূরবীণ প্রস্তুতে লাগিয়া গেলেন। নিজের হাতে কাচ ঘদিয়া কঠি কাটিরা দ্রবীণের আয়না ও চোঙ্ তৈয়ার করিতে লাগিলেন। এই সময়টা তাঁহাকে বড় কষ্টে কাটাইতে হইয়াছিল। দ্রবীণের কাব্দে লাগিয়া আছেন, এমন সময়ে গান-বাজনা করিবার জন্ম গির্জায় ডাক পড়িলে তাঁহাকে ছুটিয়া সেখানে যাইতে হইত। গান-বাজনার মধ্যে যদি এক ঘণ্টা সময়ও পাইতেন, তাহা হইলে তিনি ছুটিয়া বাড়িতে আদিয়া আবার দ্রবীণের কাব্দে লাগিয়া যাইতেন। এই রকমে তাঁহার আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল; মনে হইতে লাগিল, দ্রবীণ প্রস্তুত করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রদিগকে না দেখিলে তাঁহার যেন শান্তি নাই।

অনেক কষ্টে ও অনেক চেষ্টায় দ্রবীণ নির্মিত হইল। জ্যোতিষের প্রতকে গ্রহ-চল্রের আকার-প্রকারের কথা যেমন পড়িয়াছিলেন, তাহাই চাকুষ দেখিতে পাইয়া হার্সেল্ অবাক্ হইয়া গেলেন। গ্রহ-চল্র-তারার পরিচয় লইতে এই রকমে তাঁহার পাঁচ ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। আকাশ পরিকার থাকিলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তিনি গ্রহ-নক্ষত্র দেখিতেন; পাশে তাঁহার ভগিনী ক্যারোলিনা বসিয়া থাকিতেন, কোন্নক্ষত্রকে কোথায় কি রকম দেখা যাইতেছে, ভগিনী তাহা লিখিয়া রাখিতেন। ভয়ানক শীত,—বরফ পড়িতেছে, দোয়াতের কালি জমিয়া শক্ত হইয়া যাইতেছে, তবুও ভাই-ভগিনী ঘরে যাইতেন না,—গ্রহ-নক্ষত্রদের দেখিতে দেখিতে যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন!

এই রকমে জ্যোভিষের আলোচন। করিতে করিতে হার্সেল্ এক রাত্রিতে একটি ছোট নক্ষত্রকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তোমরা আগেই শুনিয়াছ, নক্ষত্রেরা পৃথিবী হইতে কোটি কোটি ক্রোল দূরে আছে। খুব বড় দূরবীণেও তাহাদিগকে নিকটে আনা যায় না। এজস্ত দূরবীণ দিয়া দেখিলে নক্ষত্রদিগকে বেলি উজ্জ্বল দেখায় মাত্র; শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহদিশ্লকে দূরবীণে যেমন ভাঁটার মত বড় দেখায়, কোঁনো নক্ষত্রকে দে রকম দেখা যায় না। কিন্তু হার্সেল্ যে ক্ষত্রটিকে

দেখিতেছিলেন, দ্রবীণে ভাহাকে বেশ বড় দেখাইল। তিনি আকাশের মানচিত্র খুলিলেন, পাঁজি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু আকাশে দেই অংশে যে কোনো গ্রহ থাকিতে পারে, একথা কোনোখানে লেখা দেখিলেন না। হাসেল্ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাহা হইলে এই নক্ষত্রটি কি একটি গ্রহ ? গ্রহেরা দিবারাত্রি স্থ্যের চারিদিকে ঘ্রিয়া বেড়ায় এবং নক্ষত্রেরা স্থির হইয়া আকাশে দাঁড়াইয়া থাকে। ন্তন নক্ষত্রটি নড়িয়া-চড়িয়া বেড়ায় কিনা দেখিবার জন্ম গ্রই ভাই-বোনে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া আকাশ-পানে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহাদের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া গেল। কয়েক দিন পরে দেখা গেন, সেটি এক একটু চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। হার্সেল্ ইহা দেখিয়া আরো আবাক হইয়া গেলেন।

এই রকমের একটা বড় আবিষ্কারের থবর ত আর চাপা দিয়া রাথা যায় না। হাসেল দেশের বড় বড়জ্যোতিষীদের কাছে থবর দিলেন যে, একটা নৃতন গ্রহের আবিষ্কার হইয়াছে।

হার্সেল্ তথনো বড় লোক হন নাই, গান-বাজ্ঞনা করাই তাঁর তথনো ব্যবসায় ছিল। এই রকম একটা লোকের কথায় কি কেহ কথনো বিশ্বাস করে? তাই অনেকেই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। কেবল ছই-একজন জ্যোতিষী মজা দেখিবার জন্ম তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হার্সেল্ কড়া-ক্রাস্তি পর্যাস্ত হিসাব করিয়া তাঁহাদিগকে ন্তন গ্রহ দেখাইলেন। তাঁহাদের মুখ গন্তীর হইয়া পড়িল এবং সকলেই বুঝিলেন, ইহা একটা নৃতন গ্রহই বটে!

পর দিন ভোর হইতে না হইতে দেশ-বিদেশে থবর গেল, ইংলপ্তের একজন সঙ্গীত-শিক্ষক একটি নৃতন গ্রহের আবিদ্ধার করিরাছেন। পৃথিবী স্থদ্ধ লোক অবাক্ হইরা গেল। ইংলপ্তের তথনকার রাজা ভূতীর জর্জ হার্সেল্কে রাজবাড়ীতে ডাকাইরা দ্রবীণ দিয়া নৃতন গ্রহটিকে দেখিলেন। ভগিনী ক্যারোলিনাও সঙ্গে গেলেন; এবং ভাই-ভগিনী হন্ধনেই অনেক রাজ-সন্মান পাইলেন। শেষে এই সঙ্গীত-শিক্ষকই ইংলণ্ডের রাজ-জ্যোতিষী হইলেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোক ঠার জয়-জয়কার করিতে লাগিল।

ভোমরা বোধ হয় বৃঝিতে পারিতেছ, হাদে দ্ সাহেব ঐরকমে যে গ্রহের আবিকার করিয়াছিলেন, এখন তাহাকেই আমরা ইউরেনদ্ বলিয়া থাকি।

বাপ-মা আত্মীয়-স্বন্ধন পরামর্শ করিয়া ছেলে-মেয়েদের নামকরণ করেন। ইহাতে কোনো গোলযোগ হয় না। কিন্তু হার্দেলের নৃত্ন এহের নামকরণে বেশ একটু তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। হার্দেলের ইচ্ছাছিল, গ্রহটির নাম ইংলপ্তের রাজা জর্জের নাম-অনুসারে হয়, তাই তিনি উহার "জর্জিয়ন্" নাম রাথিয়াছিলেন। কিন্তু অপর দেশের জ্যোতিষীরা ইহাতে বোর আপত্তি করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, গ্রহদের নাম এপর্যান্ত প্রাচীন দেবতাদের নামেই হইয়া আদিতেছে, অতএব নৃত্ন গ্রহের নাম রাজার নামে না হওয়াই ভাল। সভাসমিতি করিয়া বোধ হয় কোনো ছেলে-মেয়ের নাম রাথা হয় নাই; কিন্তু সুর্য্যের এই নৃত্ন ছেলেটির নাম ঠিক করিবার জন্ত সভা হইল, কত পরামর্শ হইল, জ্যোতিষীদের কতে বক্তৃতা হইয়া গেল; এবং শেষে তাহাকে "ইউরেনস" নামে ডাকাই স্থির হইল।

অতি অন্ন দিন হইল আমরা ইউরেনসের সন্ধান পাইয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা মনে করিয়ো না এটা নিতান্ত ছোট গ্রহ। আমাদের কাছ হইতে স্থ্য কত দ্রে আছে, তাহা তোমরা জান। ইউরেনদ্ পৃথিবী হইতে তাহারি আঠারো গুণ দ্রে আছে। এত দ্রে আছে বলিয়াই সে এতদিন আকাদের কোণে লুকাইয়া থাকিতে পারিয়াছিল। আকারে সে পইষ্টিটা পৃথিবীর সমান। কাজেই ইহাকে ছোট গ্রহ

বলা বার না। কিন্তু বৃহস্পতি ও শনির মত দেহে গরম বাপাই অধিক আছে বলিরা ইহার ওজনটা থুব বেশি নর। ইউরেনসের ওজন মোটে চৌদ্ধটা পৃথিবীর ওজনের সমান।

তোমরা মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির বিবরণে দেখিয়াছ, স্থাঁ হইতে বাহারা বেশি দ্রে থাকে, তাহাদের স্থা-প্রদক্ষিণের পথও বেশি লম্বা হয়। ইউরেনদ্ শনির বাহিরে থাকিয়া স্থাকে ঘুরিতেছে, এজয় শনির চেয়ে অধিক পথ না চলিলে দে স্থাকে চক্রে দিয়া আদিতে পারে না। তার উপরে দে চলেও বড় ধীরে ধীরে। প্রথিবী দলে দেকেওে উনিশ মাইল ক্লরিয়া, কিন্তু ইউরেনদ্ দেকেওে চারি মাইলের বেশি চলিতে পারে না। এই-সব কারণে একবার স্থাকে ঘুরিয়া আদিতে দে চুরাশী বৎসর কাটাইয়া দেয়। তাহা হইলে দেখ, ইউরেনদের এক বৎসর আমাদের চুরাশী বৎসরের সমান।

বংশরের পরিমাণ এত বড় হইলেও, ইহার দিনগুলা খুব ছোট। ইউরেনদ্ সাড়ে নর খণ্টায় একবার নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে পারে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, আমাদের দিনরাত্রি যেমন চফিলশ খণ্টায়, ইউরেনসের দিনরাত্রি সেইরূপ সাড়ে নয় খণ্টায়।

কিন্তু ইহার ঘোরাঘুরিতে একটু বেশ মন্ধা আছে। তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, সুর্যোর রাজ্যে যত ছোট বড় গ্রহ-উপগ্রহ আছে তাহাদের সকলেই এক পাকে ঘুরে। অর্থাৎ সকল ঘড়ির কাঁটা যেমন বাঁদিক হইতে ডান দিকে চলে, সকল গ্রহ-উপগ্রহেরা ঠিক্ সেই রক্ষমেই এক পাকে চলা-কেরা করে। কিন্তু ইউরেনস্ সাড়ে নয় ঘণ্টায় য়খন নিজের মেক্ষদণ্ডের চারিদিকে পাক খায়, তখন এই নিয়ম মানিয়া চলে না। সে ঠিক উন্টা পাকে ঘুরপাক খায়। ইউরেনসের এই স্প্রেছাড়া ব্যবহারে পশুতেরা কিছুদিন চিস্তিত ছিলেন। এখন ইহার একটা কারণ জানা গিয়াছে।

ষড়ির কাঁটা যে, বাঁ হইতে ডাইনে যায়, ইহা তোমরা সকলেই দেখিয়ছ। কিন্তু কাঁটা ছটিকে তোমরা যদি ঘড়ির পিছন হইতে চলিতে দেখ, তবে ভাহাদিগকে কোন্ দিকে পাক খাইতে দেখিবে বলিতে পার কি ? এই অবস্থায় তোমরা উহাদিগকে ডাইন হইতে বাঁয়ে ঘুরিতে দেখিবে না কি ? ইউরেনদ্কে যে, আমরা উল্টা পাকে ঘুরিতে দেখি, তাহারও কারণ ঐ। ইউরেনদ্ পৃথিবীর তুলনায় এমন অবস্থায় আছে যে, তাহার ঘুরপাক খাওয়াকে আমরা উল্টা দেখি মাত্র, কিন্তু সত্যই দে উল্টা পাকে ঘুরে না।

এই-সকল থবর ছাড়া আমরা ইউরেনদ্-সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানি না। যে গ্রহ পৃথিবী হইতে এত দুরে আছে তাহার থবর ইহার বেশি জানাও সম্ভব নয়। স্থ্য আমাদের কাছ হইতে এত দুরে থাকিয়াও চাঁদের মত বড় দেখায়। কিন্তু ইউরেনসে যদি লোক থাকিত, তাহা হইলে তাহারা স্থ্যকে শুক্রের চেয়ে কথনই বড় দেখিত না। ভাবিয়া দেথ ইউরেনদ্ কত দ্রের বস্তা। এত দ্রের গ্রহ-সম্বন্ধে আমরা অল্প দিনের মধ্যে যে-সব থবর পাইয়াছি, তাহাই কি যথেষ্ট নয় ? দিন ন্তন যন্ত্র নির্দ্ধিত হইতেছে। হয় ত আরো দশ কি বিশ বৎসর পরে তোমরা ইউরেনদের আরো অনেক ন্তন থবর পাইবে।

এত দ্রে থাকা সবেও আমরা ইউরেনসের চারিটি চাঁদের অর্থাৎ উপগ্রহের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যেটি বড় তাহা আমাদের চাঁদের চেয়ে অনেক ছোট। মনে করিয়া দেখ, এত দ্রের এত ছোট বস্তুর খবর জানা কত কঠিন। এই জন্তুই আমরা চাঁদ কয়েকটির খবর বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। ইহাদের ছটিকে হার্সেল্ সাহেবই আবিলার করিয়াছিলেন; বাকি ছইটির বিষয় আমরা হার্সেলের মৃত্যুর পরে জানিতে পারিয়াছি। খুব বড় দ্রবীণ ব্যবহার না করিকে শেষের চাঁদ ছটিকে দেখা বায় না।

ইউরেনস্কে থালি চোথে দেখা বড় কঠিন। ইহা খুব ছোট নক্ষত্রের আকারে আকাশে ঘূরিয়া বেড়ায়,—হঠাৎ দেখিলে ইহাকে নক্ষত্র বিলয়াই মনে হয়। এইজন্ম কেহ না দেখাইয়া দিলে, তোমরা কথনই নিজে নিজে ইউরেনস্কে দেখিতে পাইবে না। যদি জ্যোতিষ-জ্ঞানা কোনো লোককে পাও তাহা হইলে ইউরেনস্ আকাশের কোন্ জায়গায় আছে, তাঁর কাছে জানিয়া লইয়ো। তিনি গ্রহনক্ষত্র-সম্বন্ধে ইংরাজি পাঁজি (Nautical Almanae) দেখিয়া, ইউরেনসের সন্ধান তোমাদিগকে বিলয়া দিতে পারিবেন।

### নেপচুন্

ইউরেনসের পরেই নেপ্চুন্ গ্রহ। ইহার পরে আর কোনো গ্রহ আছে কি না, আমাদের জানা নাই। কাজেই নেপ্চুন্ ফুর্যা-জগতের সীমার আছে বলিতে হয়। সে যেন প্রহরীর মত ফুর্যোর রাজ্যের চারিদিকে পাহারা দিতেছে।

"নেপ্চূন্" এই নামটি শুনিয়াই বুঝিতেছ, আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা ইহার কথা জানিতেন না। জানা থাকিলে আমাদের প্রাচীন পুঁথিপত্রে ইহার একটা সংস্কৃত নাম লেখা থাকিত। নেপ্চূন্কে পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে ইয়ুরোপের জ্যোতিষীরা আবিদ্ধার করিয়াছিলেন। কাজেই আমাদের হাজার হুংহাজার বৎসর পূর্বেকার পুঁথিতে কেমন করিয়া ইহার নাম থাকিবে? যে-সব জ্যোতিষী পঁচাত্তর বৎসর পূর্বেক মারা গিয়াছেন, তাঁহারাও নেপ্চূনের কথা জানিতেন না।

ইউরেনস্ আবিদ্ধারের যেমন একটি গল্ল শুনিয়াছ, নেপ্চুনের আবিদ্ধারের সেই-রকম আশ্চর্যাঞ্জনক গল্প আছে। তোমরা রামায়ণ-মহাভারতের গল্পে অবগুই "আকাশবাণী" বা "ভবিগ্রন্থাণীর" বিষয় পড়িয়াছ। মহাভারতের কোনো রাজা যুদ্ধে যাইতেছেন, হয় ত আকাশ-বাণী হইল,—"মহারাজ, যুদ্ধে যাইবেন না, বিপদ আছে।" রাজা ভবিগ্রন্থাণী শুনিয়া যুদ্ধে যাওয়া বন্ধ করিলেন। এ সব ভবিগ্রন্থাণী নাকি দেবতারা করিতেম, কিলা থুব গুণী লোকেরা গণনা করিয়া বিলতেন। নেপ্চুন্ গ্রহটিকে জ্যোভিষীরা ভবিগ্রন্থাণীর শ্বারাই খুঁজিয়া

পাইরাছিলেন। আকাশের কোন কোণে সে লুকাইরা আছে তাহা অবশু দেবতারা জ্যোতিবীদিগকে বলিয়া দেন নাই, গুণী লোকে গুণিরা বলিয়া দিয়াছিল। নেপ্চূন্ আবিষ্কারের গল্পটা বড় মঞ্জার।

জ্যোতিবীদের ক্ষমতা বড় অন্তুত। কোন্ গ্রহ-উপগ্রহ আকাশের কোন্ জায়গায় দেখা যাইবে, তাঁহারা অন্ধ কষিয়া বলিয়া দিতে পারেন। তোমরা ত দেখিয়াছ, চক্র-সূর্য্যের গ্রহণ হইবার কত দিন আগে জ্যোতিবীরা গ্রহণের দিনক্ষণ পাঁজিতে লিখিয়া রাখেন এবং তাঁহারা যে হিসাব করেন, গ্রহণের সময়ে তাহার এক চুলও এদিক-ওদিক হয় না। হার্সেল সাহেব ইউরেনন্ আবিন্ধার করিলে, উহা কোন পথে ঘুরিতেছে এবং কোন দিন কোন সময়ে উহাকে কোথায় দেখা যাইবে, জ্যোতিবীরা এই-সব হিসাব করিয়া কেলিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে বুঝা গেল, হিসাবে কোথাও ভুল আছে, কারণ হিসাব-অনুসারে যেথানে দেখিবার কথা. জ্যোতিবীরা ইউরেনদকে দেখানে দেখিতে পাইলেন না।

সব মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু অন্ধশান্ত মিথ্যা হইবার নহে। জ্যোতিষীরা ভাবিলেন, নিশ্চয়ই অন্ধ ক্ষিতে ভূল হইয়ছে। চার পাঁচজন বড় বড় জ্যোতিষী হিদাব করিতে বদিয়া গেলেন, কিন্তু ভূল বাহির হইল না। জ্যোতিষীদের মাথায় মাথায় ভাবনা চাপিল। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন, ইউরেনদ্ কেন ঠিক্ সময়ে দেখা দেয় না।

জ্যোতিষীরা বংদরের পর বংদর ভাবনা চিস্তায় কাটাইয়া দিতে লাগিলেন এবং ইউরেনদ্ যেন নিজের থেয়াল মতে কখনো একটু পরে কখনো একটু আগে আদিয়া তাঁহাদিগকে দেখা দিতে লাগিল।

এই সময়ে ইংলণ্ডে আডাম্স্ নামে একটি যুবক এবং ফ্রান্সে লিভেরিয়ার নামে অপর একটি যুবক ইউরেনসের এই অন্ত ব্যবহারের কারণ ঠিক্ করিতে লাগিয়া গেলেন। ইহারা হক্সনেই থুব ভাল অরু কানিতেন এবং তাঁহাদের কলেক্সের ভাল ছাত্র ছিলেন। তোমরা হয় জ' ভাবিতেছ. ইহাদের হজনের মধ্যে বৃঝি খুব বন্ধৃতা ছিল। কিন্তু তাহা নয়। 
হজনের মধ্যে কোনো কালে দেখাগুনা ছিল না এবং কেহ কাহারো নামটি 
পর্যান্ত জানিতেন না। তখন পৃথিবীর সব জ্যোতিষীই ইউরেনদের কথা 
ভাবিতেছিলেন, তাই ইহারা হজনে সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে অক 
কষিতে লাগিয়া গোলেন। ইহারা স্পষ্ট বৃঝিলেন, বেমন চুম্বক লোহাকে 
টানিয়া রাখে, কোনো একটি বড় গ্রহ সেই রকমে ইউরেনদ্কে টানিয়া 
রাখিতেছে, তাই সে ঠিক্ সময়ে আমাদিগকে দেখা দিতে পারিতেছে 
না। সেই গ্রহ কোথায়, ইহাই ঠিক্ করা এই ছই যুবকের 
কাল হইল।

ভাবিয়া দেখ, এই রকম হিসাব কত শক্ত। কিন্তু আডামস্ বা লিভেরিয়ার কেহই পিছাইলেন না, খুব পরিশ্রম করিয়া হিসাব করিতে লাগিলেন।

হন্ধনের হিদাবই প্রায় এক সময় শেষ হইল এবং তাহা এমন পাকাপাকি করিয়া ঠিক্ করা হইল যে, শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। যে অজ্ঞানা গ্রহটি ইউরেনদ্কে টানিতেছে, তাহা কত বড় এবং তাহা আকাশের কোন্ জায়গায় আছে, দব কথাই তাঁহারা কাগজ্ঞ-পত্রে লিথিয়া রাখিলেন। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, ছঙ্গনে পরামর্শ করিয়া অঙ্ক ক্ষিয়া একই রক্মের ফল পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নয়, তখনো পর্যাক্ত তাঁহাদের হজ্জনার আলাপ-পরিচয় হয় নাই।

আডামদ্ সাহেবের হিসাবটা প্রথমে শেষ হইয়াছিল। শেষ হইবামাত্র তিনি দব কাগজ-পত্র ইংলণ্ডের রাজ-জ্যোতিষীর কাছে পাঠাইয়া
দিলেন। কিন্তু রাজ-জ্যোতিষীর কাজ অনেক, তাই তিনি যুবক
আডাম্দের হিদাব-পত্র হাতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পরীক্ষা করিতে
গারিলেন না। এদিকে হিমাব শেষ হইবামাত্র লিভেরিয়ার সাহেব তাঁহার
কাঁপ্রজ-পত্র জ্পানির একজন বড় জ্যোতিষী গল্ সাহেবের কাছে

শাঠাইরা দিলেন। ইনি হিদাব হাতে পাইরাই তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং বুঝিলেন, যুবক লিভেরিয়ার দামান্ত লোক নয়।

অন্ধানা গ্রহটিকে আকাশের কোন জায়গায় দেখা যাইবে, তাহা লিভেরিয়ারের কাগজ-পত্রে লেখা ছিল। গল্ সাহেব ইংরাজি ১৮৪৬ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে তাঁহার বড় দূরবীণ দিয়া গ্রহটির খোঁজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিক কন্ত পাইতে হইল না; একটু খোঁজ করার পরেই, সেই অজ্ঞানা গ্রহ দূরবীণে ধরা দিল। আকাশের দিকে না তাকাইয়া কেবল অন্ধ ক্ষিয়া লিভেরিয়ার যাহার কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, গল্ সাহেব এই রকমে তাহাকে নিজের চক্ষে দেখিলেন! লিভেরিয়ারের কথা ভবিয়্য়ণীর মত সত্য হইয়া গেল! সেই নৃত্ন গ্রহটিই এখন আমাদের কাছে নেপ্রচুন নামে পরিচিত হইতেছে।

নেপ চুন্-আবিন্ধারের খবর পৃথিবীময় ছড়াইয়া পাড়লে, জ্যোতিষীদর মনে যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় তোমরা বৃঝিতেই পারিতেছ। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজ-জ্যোতিষী এই আনন্দে যোগ দিতে পারেন নাই। আবিন্ধারের খবর জানিবা মাত্র উাহার মনে পড়িয়া গেল, যুবক আডাম্সের একটা হিসাব উাহার কাছে আছে। তিনি এই হিসাব অনুসারে তাড়াতাড়ি দূরবীণ দিয়া নৃতন গ্রহের সন্ধান করিতে লাগিলেন এবং অনায়াসে নেপ্চুন্কে দেখিতে পাইলেন। তখন রাজ-জ্যোতিষীর মনে হইতে লাগিল, আডামদ্ সাহেবের হাতে হিসাব পড়িবা মাত্র যদি তিনি নৃতন গ্রহের সন্ধান করিতেন, তাহা হইলে নেপ্চুন্-আবিন্ধারের সন্ধান ফরাসী লিভেরিয়ারের ভাগ্যে না পড়িয়া, ইংরাজ আডাম্সের ভাগ্যেই পড়িত এবং ইহাতে ইংলত্তেরই গৌরব বৃদ্ধি হইত।

যাহা হউক, শত শত বৎসর গ্রহনক্ষত্রদের হিসাব করিয়া যাহা কথনো দেখা যায় নাই, নেপ্চুনের আবিফাল্সে তাহাই দেখা গিয়াছিল। এই কন্তু ঘটনাটি ক্যোতিষের ইতিহাসে চির্ম্মর্ণীয় হইয়া থাকিবে। নেপ্চুনের আবিদ্ধার হইলে, তাহার আক্তি-প্রকৃতি ও চলাফেরা সম্বন্ধে থবর সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয় নাই। দেশবিদেশের জ্যোতিধীরা রাত্রির পর রাত্রি দ্রবীণ্ দিয়া নেপ্চুন্কে দেখিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন এবং নানা রকম হিদাবপত্র করিয়া অল্ল দিনের মধ্যে উহার সকল থবর প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নেপ্চৃন্ হর্ষ্যের রাজ্যের শেষ সীমায় থাকিয়া ঘুরিতেছে, এজন্থ হর্যা হইতে ইহা অনেক দ্রে আছে। আমাদের কাছ হইতে হুর্যা যত দ্রে আছে, নেপ্চৃন্ তাহারি ত্রিশ গুণ দ্রে রহিয়াছে। সেথানে যদি জীবজন্ত বা মানুষ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা হুর্যাকে একটি ছোট নক্ষত্রের মত দেখিত। ভাবিয়া দেখ, নেপ্চৃন্ কত দ্রে আছে। এত দ্রে আছে বলিয়াই তাহাকে খালি চোখে দেখা যায় না এবং ছোট দ্রবীণেও দেখা যায় না।

আকারে কিন্ত ইহা খুব ছোট নয়,—প্রায় গঁচিশটি পৃথিবীর সমান।
কিন্ত ইহার আগাগোড়াই সন্তবত হাল্কা বাপ্প দিয়া গড়া। তাই দেহটা
এত বড় হইলেও, তাহার ওজন বেশি নয়। ওজনে উহা মোটে
সতেরোটা পৃথিবীর সমান অর্থাৎ ইউরেনসের চেয়ে একটু ভারি।

নেপ চুন্ কত সময়ে স্থ্যকে ঘুরিয়া আসে, তাহাও আমরা স্থানিতে পারিয়াছি। সে যে-পথে স্থাকে ঘুরিয়া আসে তাহা সকলের চেয়ে বড়, তার উপরে প্রতি সেকেণ্ডে সে সাড়ে তিন মাইলের বেশি চলিতে পারে না। এই সব কারণে একবার স্থ্যকে ঘুরিয়া আসিতে তাহার প্রায় একশত পইষ্টি বৎসর সময় লাগে।

তাহা হইলে দেখ, নেপ্চুনের এক একটা বংদর আমাদের এক
শত পঁইৰটি বংদরের দমান। কি ভয়ানক ব্যাপার। আমরা যদি
, নেপ্চুনে গিয়া বাদ করিছাম, তাহা হইলে নেপ্চুনের এক বংদর
বিষদ হইবার অনেক আগে আমরা বুড়া হইয়া যাইতাম।

নেপ্চুন্ মেরুদণ্ডের চারিদিকে কত সময়ে ঘুরপাক্ খার, তাহা জ্যোতিবীরা আজও ঠিক্ করিতে পারেন নাই। কাজেই কত সময়ে ভাহার দিনরাত্রি হয়, তাহা ভোমাদিগকে বলিতে পারিলাম না। নেপ্চুন্ ভয়ানক দ্বে আছে বলিয়াই ইহা ঠিক্ করা যায় নাই; হয় ত কিছুদিন পরে জ্যোতিবীরা ইহা ঠিক্ করিয়া ফেলিবেন।

দিন রাত্রির কথা বলিলাম,—তাই গুনিয়া মনে করিয়ো না, দেখানে পৃথিবীরই মত দিনের আলো দেখা যায়। আগেই বলিয়ছি নেপ্ চূন্ হইতে স্থ্যকে একটি ছোট নক্ষত্রের মত দেখা যায়, কাজেই দিনের আলো দেখানে বেশি হইতে পারে না। কিন্তু সে আলো জ্যোৎমার চেয়ে অনেক বেশি। নক্ষত্রেরা কোটি কোটি মাইল দ্র হইতে আলো দেয়, কিন্তু স্থ্য ঐ সব নক্ষত্রদের চেয়ে অনেক কাছে থাকিয়া আলো দেয়। এজভ স্থ্যকে ছোট দেখাইলেও তাহার আলো নক্ষত্রদের আলোর মত কম হয় না।

নেপ্চুন্ পৃথিবী হইতে কতদ্রে লুকাইয়া আছে ভাবিয়া দেখ,
কিন্তু তথাপি ক্যোতিষীরা দ্রবীণ্ দিয়া তাহার একটি চাঁদকে ধরিয়াছেন
এবং সেটি কত দিনে কি রকমে নেপ চ্নের চারিদিকে ঘ্রিতেছে তাহাও
ঠিক্ করিয়াছেন। এই চাঁদটিও ইউরেনসের চাঁদের মত উল্টা পাকে
নেপ্চুন্কে প্রদক্ষিণ করে এবং একবার ঘ্রিয়া আদিতে ছয় দিন সময়
লয়। তাহা হইলে দেখ, নেপ্চুনের চাঁদ ছয় দিনের মধ্যেই পূর্ণিমা ও
অমাবস্তা দেখায়। আমাদের চাঁদটির পূর্ণিমা ও অমাবস্তার প্রায় একমাদ
সময় কাটিয়া যায়।

নেপ চুনের চাঁদ কেন উল্টা পাকে ঘুরে, তাহা আজও ঠিক্ জানিতে পারা যার নাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রে অজানা ব্যাপার এখনো অনেক আছে, তোমরা যখন বড় হইয়া জ্যোতিষের বড় বড় কেতাব পড়িবে, তথন হয় ত এখনকার অনেক অজানা ব্যাপারের কারণ জানিতে পারিবে ৮

## ধূমকেতু

এ-পর্য্যন্ত আমরা হর্ষ্যের কথা এবং হর্ষ্যের চারিদিকে যে-সব গ্রহউপগ্রহ ঘুরিভেছে, তাহাদেরি কথা বলিলাম। ভাবিয়া দেখ, হর্ষ্যের
রাজ্যাট কত বড় এবং কেমন স্থানর! বুধ হইতে আরম্ভ করিয়া
নেপ চুন্ পর্যান্ত সকল গ্রহ নিজেদের কাজ করিতে সর্বাদা বাস্ত। ঠিক্
সময়ে ঠিক্ পথে তাহারা হর্যাকে ঘুরিয়া আসে,—তাহাদের চলাফেরাতে
একটুও অনিয়ম নাই। গ্রহদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কথনই পথ ভূল
করে না, বা এক সেকেণ্ডের জন্ম আগু-পিছু হয় না। থুব ভাল ঘড়িও
প্রো ফান্ট যায় কিন্ত ইহাদের স্রো ফান্ট নাই। এমন শাসন, এমন কড়া
নিয়ম-কান্তন তোমরা আর কোনো জায়গায় দেখিয়াছ কি ? তোমরা
ইতিহাস পড়িয়াছ, কিন্ত কোনো রাজাকে হর্য্যের মত অনায়াসে এবং
নিরাপদে রাজ্য চলাইতে দেখিয়াছ কি ? আমরা দশ পাঁচ জন লোক
একত্র হইলে কত বগড়া, কত হানাহানি, কত মারামারি করি, কিন্ত গ্রহউপগ্রহেরা এক জায়গায় থাকিয়া এত দৌড়াদৌড়ি করিয়াও কেহ কাহাকে
ধাজা দেয় না। ইহা কি কম আশ্রেয়ের কথা।

এমন স্থলর এমন স্থশাসিত হর্ষোর রাজ্যেও কিন্ত কথনো কথনো এক-একটা বিভীষিকা দেখা দের। বিভীষিকাটা কি, তোমরা বোধ হয় ব্রথিতে পারিতেছ,—ধুমকেতু। তোমরা নিশ্চয়ই ধুমকেতু রেধিরাছ। কঁলক বংসর আরে (ইংরাজ ১৯১০ সালের বৈশাধ মাসে) পূর্জ দিকের

আকাশে একটা প্রকাণ্ড ধ্মকেতু উঠিয়াছিল। এই রকম একটা আকাশ-ভ্রোড়া প্রকাণ্ড জিনিসকে দেখিলে ভয় হয় না কি ? এই জন্মই আমরা বলিতেছিলাম, ধ্মকেতুরা সূর্য্যের রাজ্যের বিভীষিকা। ভয় দেখাইলেও কিন্তু ইহারা কাহারো অনিষ্ট করে না এবং অনিষ্ট করিবার শক্তিও ইহাদের নাই। ধ্মকৈতুদের অত বড় বড় লেজগুলি এমন হালা বাষ্প দিয়া প্রক্রত যে, তাহাদের লেজের ভিতর দিয়া পিছনের ছোট তারাগুলিকে

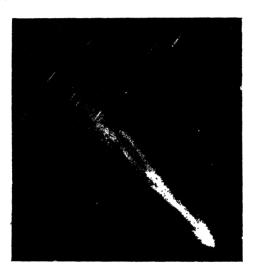

১৯০৮ সালের ধ্মকেতুর প্রথম অবস্থা

এখানে একটি ধুমকেতৃর ছবি দিলাম। ইংরাজি ১৯০৮ সালের ভোর রাতে পুবের আকাশে ইহাকে কিছুদিন দেখা গিরাছিল। দেখ, ইহার লেজের ভিতর দিয়া পিছনের তারাগুরিকে দেখা যাইতেছে। ইহা, হইপেই তোমরা বোধ হয় বৃঝিতে পারিতেছ, লেজ যত বড়ই হউক না কেন, তাহাতে সার পদার্থ কিছুই নাই। এইজভাই জ্যোতিষীরা বলেন, ধ্মকেতৃর লেজে যে পদার্থটুকু আছে তাহা যদি এক সঙ্গে করিয়া ওজন করা যায়, তাহা হইলে তাহার ওজন আধ্দের বা ভিন পোয়ার বেশি হয় না,—অর্থাৎ যদি স্থবিধা হয় তাহা হইলে তোমরা একটা বড় ধ্মকেতৃর লেজ অনায়াসে গুটাইয়া পকেটে প্রিয়া রাখিতে পার।

যাহার লেজ এত হাল্কা তার মুগুটা খুব ভারি হইবে, এই কথা বোধ হয় তোমরা ভাবিতেছ ? কিন্তু ধূমকেতুর মুগুও খুব ভারি নয়, —তবে লেজের চেয়ে মুগু ভারি।

ছেলে বেলায় আমরা যথন ভূতের গল্ল শুনিতাম, তথন আমার বড় ভয় করিত। তোমরাও হয় ত খুব ছেলে-বেলায় ভূতের গল্ল শুনিয়াভয় পাইয়াছ। কিন্তু ঠাকুর মা যথন বলিতেন, ভূত কিছুই নয় কেবল একটা হাওয়া; তাহারা কাহারো অনিষ্ট করে না, এমন কি ভূতে টিল মারিলে তাহা কাহারো গায়ে লাগে না;—তথন মনে মনে একটু সাহদ হইত। ধূমকেভূগুলো যেন সুর্গ্যের রাজ্যের ভূত,—কোথায় কিছু নাই, হঠাৎ দেখা দিয়া ইহারা লোকের মনে ভয় লাগাইয়া দেয়। কিন্তু যথন জ্যোতিধীদের কাছে শুনি যে, তাহাদের গায়ে সার জিনিস কিছুই নাই, আগাগোড়া সবই ফাকি, তথন সাহস হয়।

কিন্ত কিছুদিন আগেও জ্যোতিষীরা এরকমে সাহস দিতে পারিতেন না; কারণ তথন তাঁহারা ধ্মকেতুর ভিতরের খবর জানিতেন না। এজন্ম আগেকার লোকে ধ্মকেতু দেখিলেই ভয় পাইত এবং ভাবিত, ইহাদের উদয় হইলে বুঝি দেশে অজন্মা হয়, মারী-ভয় দেখা দেয়। বাঁহারা জ্যোতিষের খবর জানেন না, তাঁহারা আজও ঐ রকম বুধা ভন্ন করেন।

ধুমকেতু জিনিসটা কি এখন তোমাদিগকে বলিব। বুঝিতেই পারিজেছ: ইহারা স্থোর রাজ্যের প্রজানর। ধুমকেতু বদি পৃথিবী বৃহস্পতি বা শনির মন্ত জিনিস হইত, তাহা হইলে অনেক আগে জ্যোতিষীরা ইহাদের কথা পুরানো পুঁথিপত্রে লিখিয়া রাখিতেন। কিন্তু পুরানো কাগজ-পত্রে ধুমকেতৃর গতিবিধি-সম্বন্ধে কোনো কথাই লেখা নাই।

এই আকাশে যে হাজার হাজার নক্ষত্র রহিরাছে দেগুলি যে কি, তাহা তোমাদিগকে একবার বলিয়াছি। ইহাদের প্রত্যেকেই এক-একটা সুর্য্যের মত বড় জিনিদ; হর ত তাহাদের চারিদিকে আমাদের পৃথিকী বৃহস্পতি শনি ইত্যাদির মত অদংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ দিবারাত্রি ঘূরিয়া বেড়াইতেছে। তাহা হইলে বুঝা য়াইতেছে, একা সুর্য্যাই এই আকাশে রাজত্ব করে না। সুর্য্যে স্থাকাশ ভরিয়া আছে। আমাদের সুর্য্য এই অসংখ্য সুর্য্যের মত একটি। এখন ভাবিয়া দেখ, সুর্য্য তাহার গ্রহ-উপগ্রহ লইয়া যে জায়গাটুকুতে রহিয়াছে তাহা অনন্ত আকাশের তুলনায় কত্ত্র ছোট। পৃথিবীর উপরে যদি কেছ একটি কুঁড়ে ঘর বীধিয়া কয়েকটি ছেলে-মেয়েকে লইয়া ঘরকয়া পাতায়, তাহা হইলে ইহা য়েমন একটা ছোট ব্যাপার হয়, বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহদিগকে লইয়া সুর্য্য যে অরকয়াটি পাতাইয়াছে, অনন্ত আকাশের কাছে এবং অসংখ্য নক্ষত্রদের কাছে তাহা ঐ রকমই একটা ছোট ব্যাপার।

থুব নির্জ্জন মাঠের মধ্যে যদি আমরা একথানি ছোট ঘর বাধিরা বাস করি, তাহা হইলে কথনো কথনো হুই একজন অতিথি বা রবাহুত অনাহুত লোক মাঝে মাঝে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তথন আমরা কি করি ? তাহাদের স্নানের ও আহারের জোগাড় করিয়া দিই। হয় ত এক বেলা, না হয় এক দিন হদিন থাকিয়া অতিথি যে দিকে ইচ্ছা চিলিয়া বায়। আমাদের স্ব্যদেবটি এই অনস্ত আকাশের এক কোণায় যে একটি কুঁড়ে ঘর বাধিয়া আটটি গ্রহকে লইয়া বাস করিতেছেন, সেখানেও মাঝে মাঝে মাঝে হুই একটি অতিথি বা পৃথিক আসিয়া দেখা দেখা। সুর্যোর বাড়ীয় অতিথি কাহাকে বলিতেছি তোমরা বোধ হয় এখনো

বৃক্তিতে পার নাই। আমাদের গ্রহ-উপগ্রহদের চেয়ে অনেক ছোট বে-দব জড়পিও হুর্যের রাজ্যের বাহিরে ঘূরিয়া বেড়াইতেছে, আমরা ভাহাদিগকেই অভিথি বলিতেছি। অভিথি বা পথিকের থবর যেমন আমরা জানি না, ইহাদেরও থবর আমরা জানি না। ইহারা হুর্যের জগতের জিনিদ নয়। নেপ্ চুনের ভ্রমণ-পথের বাহিরে দমন্ত আকাশের যেখানে-দেখানে নিজেদের থেয়াল মন্ত ইহারা ঘূরিয়া বেড়ায়। আকারে বড় নয়, তার উপরে হুর্য্য বা নক্ষত্রদের মত আলোও তাদের নাই, এজভ্রুদ্ববীণ দিয়াও তাহাদের খোঁজ করা যায় না। যথন পথিকের বেশে অতিথি হইয়া হুর্যের রাজ্যে প্রবেশ করে, আমরা তথনি ইহাদিগকে হুর্যের আলোতে দেখিতে পাই। এই অজ্ঞাতকুল্শীল জড়পিণ্ডেরাই আমাদের কাছে, ধুমকেতুর আকারে দেখা দেয়।

বুঝিতে পারিলে কি ? তাহা হইলে দেখ,—আমাদের পৃথিবী ও অন্তান্ত গ্রহদের সহিত হুর্য্যের যেমন আত্মীয়তা আছে, ধ্মকেতুদের সহিত মোটেই তাহা নাই। ইহারা সূর্য্য-জগতের অতিথিমাত্র। কোনো অজ্ঞানা দেশ হইতে ইাপাইতে ইাপাইতে ছুটিয়া আদিয়া ইহাদের অনেকেই কেবল কয়েকদিনের জন্ত এই জগতে আদে। কিন্তু সূর্য্য ছাড়িবার পাত্র নয়; একবার এরাজ্যে প্রবেশ করিলে কেহই তাহার হাত হইতে সহজ্ঞে মুক্তি পায় না। অতিথি ধ্মকেতুরাও মুক্তি পায় না। সূর্য্য ভাহাদিগকে জোরে টানিতে থাকে। কাজেই তাহারা ছুটিয়া সুর্য্যের দিকে চলে এবং শীঘ্র শীঘ্র একবার মাত্র স্থ্য-প্রদক্ষিণ করিয়া এই রাজ্য হইতে চিরদিনের জন্ত বিদায় গ্রহণ করে।

আমরা যত ধ্মকেতু দেখিতে পাই, তাহাদের অনেকেই এই রকমের অতিথি-জ্যোতিক। ইহারা আমাদিগকে থবর দিরা আসে না,—কিন্তু আসিলেই স্থ্য জানিতে পারে, এবং তাহাদিগকে টানিয়া নিজের চারিদিকে এক্বার কলুর বলদের মত ঘুরপাক খাওরায়। তোমরা বোধ হর ভাবিতেছ, অতিথিদিগকে এরকমে লাঞ্চনা দেওয়া সূর্য্যের ভারি অক্সার; কিন্তু এই ঘটনা বংসরের মধ্যে অনেক দিনই ঘটে। জ্যোতিবীরা ইহার সাক্ষী। তাঁহারা প্রতি বংসরেই অস্ততঃ আটটি দশটি নৃতন অতিথিকে সূর্য্যের রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেখিতেছেন এবং প্রত্যেকটিকেই সূর্য্য এই রকমে কন্ট দিয়া ছাড়িয়া দিভেছে, ইহা স্বচক্ষে দেখিতেছেন। এগুলির মধ্যে অনেকেই ছোট, তাই থালি চোথে আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। জ্যোতিষীরা দ্রবীণ দিয়া ইহাদের লাঞ্ছনা দেখিতে পান। যদি বড় ধ্মকেতৃ হঠাং আসিয়া পড়ে, আমরা কেবল তথনি তাহাদিগকে থালি চোথে দেখিতে পাই।

তাহা হইলে বৃঝা যইতেছে, বাড়িতে কবে অতিথি আদিবেন, তাহা যেমন আমরা এক বৎসর ছমাস কি এক মাস আগেও জানিতে পারি না, সেই রকম আকাশে কবে ধৃমকেতু উঠিবে তাহাও আমরা হমাস ছমাস বা দশ দিন আগেও জানিতে পারি না। ইহারা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়। যত বড় বড় ধৃমকেতু দেখা গিয়াছে, তাহাদের প্রায় সকলেরই যাওয়া-আসা এই রকমেই হইয়াছে। কয়েক বৎসর আগে (১৯০৮ সালে) শীতকালে যে একটি বড় ধৃমকেতুকে সন্ধ্যার সময়ে পশ্চিম আকাশে দেখা গিয়াছিল, তাহার কথা তোমাদের মনে আছে কি না জানি না। এটাও ঐ-রকম হঠাৎ আদিয়া দেখা দিয়াছিল, আবার কয়েক দিনের মধ্যে সুর্যের রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল।

কুধা তৃষ্ণার ছট্ফট্ করিতে করিতে পথিক বাড়ীতে আসিল। তাহাকে আহার করানো গেল, ছই বেলা তিন বেলা খাইল এবং শেষে চিরজীবনের মত বাড়িতে থাকিয়া গেল, এ-রকম ঘটনা তোমরা দেখিরাছ কি? আমি কিন্তু স্বচকে দেখিরাছি।

আমাদের বাড়িভেই একটি হিলুস্থানী পথিক ঐ রক্মে আসিরাছিল।

দে বাড়িতে ছদিন থাকিয়া আমার ছোট ছোট ভাইদের খুব যত্ন করিতে লাগিল। বাবা ও মা বলিলেন, কোদো তা হ'লে বাড়িতেই ঋক্। লোকটার নাম ছিল কোদো। দে ঐদিন অবধি আমাদের বাড়িতে আছে; এখন দে যেন আমাদের বাড়িরই লোক। দেখ,—অভিথ-পথিক লোক এক বেলার জন্ম বাড়িতে আদিয়া কি রকমে ঘরের লোক হইয়া গেল।

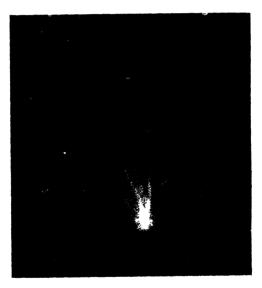

১৯০৮ সালের বহপুচ্ছবিশিষ্ট ধ্মকেতু

বে-দব ছোটবড় ধ্মকেতু প্রতি বৎদরে ছ'দশ দিনের ব্বস্থ সুর্যোর রাজ্যে অতিথি হর, তাদের মধ্যেও ছ'চারটিকে ঐরকমে সুর্য্যের পরিবারের গোক হইতে দেখা যারু। ত্রখন তাহারা কি করে জান কি ? পৃথিবী মধারু বৃহস্পতি প্রাভৃতি গ্রহদের মত তাহারা অবিরাম সুর্যাকে খুরিজে

আরম্ভ করে। সূর্যা তাহার পরিবারের দকলকে ক্রমাগত ঘুরপাক্ থাও্যার ;—বে-দব ধূমকেতু পরিবারভূক হইয়া পড়ে তাহাদিগকেও দে এক-একটা নির্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট দময়ে ঘুরাইয়া আনিতে থাকে।

এখানেও দেখ, সুর্য্যের কত অন্তায়। অজ্ঞানা রাজ্য হইতে আদিয়া
যাহার। হঠাৎ এই জগতে পা দিয়াছে, তাহাদিগকে এই রকমে বন্দী করা
কি সুর্যোর উচিত ? কেবল বন্দী করিয়া ক্ষান্ত হয় না, সুর্যা দেগুলিকে
বুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। ধুমকেতুরা যদি ইচ্ছা করিয়া সুর্যোর রাজ্যের
প্রকা হইত, তাহা হইলে দোষ ছিল না, কিন্তু সুর্যা এবং বৃহস্পতি শনি
ইউরেনদ্ প্রভৃতি বড় বড় গ্রহেরা জোর করিয়া ধুমকেতুদিগকে আটক
করে এবং বুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। ইহা কি কম অত্যাচারের কথা!

ভোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ,—দে আবার কি ! স্থ্য শন্তি বৃহস্পতি ধুমকেতৃদিগকে আটক করে কি করিয়া ? কিন্তু ইহারা সত্যই আটক করে। জ্যোতিষীদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা ঐ-রকমে বন্দী ধুমকেতৃর অন্তত কুড়ি পঁচিশটার নাম বলিয়া দিবেন।

সুর্ব্যের নিজের গায়ে কি রকম জাের তাহা তােমরা আগে শুনিয়াছ।

ছই শত আশী কােটি মাইল তফাতে আকাশের এক কােনে যে নেপ্ চুন্

গ্রহটি লুকাইয়া আছে, সুর্য্য তাহাকেও টানিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়।

কাজেই যে-সব ধুয়কেতু কুক্ষণে এ রাজ্যে পা দেয়, কায়দায় পাইলে সুর্য্য
তাহাদের বেগ কমাইয়া বন্দী করিয়া ফেলে। বিড়াল ভয় পাইলে ও
রাগিলে কি রকমে লেজ ফুলায় দেথিয়াছ ত ! ধুমকেতুগুলিও সুর্য্যের
কাছে গেলে সেই রকম লেজ ফুলাইয়া কত ভয় দেখায়। কিস্তু সুর্য্য
ভাহাতে ভয় পায় না,—স্ক্রিধা পাইলেই উহাদের কোনােকোনােটিকে
ধরিয়া নিজের চারিদিকে চিরদিনের জয়্ম ঘুরপাক খাওয়াইতে থাকে।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ,—স্থের হাত হইতে বাহারা রক্ষ্ পার, তাহাদের বুঝি ফাড়া কাটে। কিন্তু তাহা হয় না। ফিরিবার পথে বা প্রবেশের পথে বৃহম্পতি শনি ইউরেনস্ ও নেপ্ চুনের মহ বড় বড় গ্রহদের সঙ্গে যদি ধ্মকেতুর দেখা হয়, তাহা হইলেই সর্বনাশ বিহারা ধ্মকেতু বেচারাদের লইয়া ভয়ানক টানা-হেঁচ্ড়া করে এবং তাহাদের বেগ কমাইয়া দেয়। ইহাতে ছই একটা ধ্মকেতু এমন জ্বথম হইয়া পড়ে যে, তাহারা আর হুর্য্যের রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে পারে না। কাজেই তথন তাহাদিগকে গ্রহদেরি মত হুর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া মরিতে হয়। এই রকম টানাটানি ধস্তাধস্তিতে ছই-একটা ধ্মকেতু ভাঙিয়া চুরিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে, এমন ঘটনাও জ্যোতিবীরা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে ছ-একটা গ্র তোমাদিগকে পরে বলিব।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে,—ধূমকেতুদের মধ্যে পলাতক ও বন্দী এই হুই রকম ভাগ আছে। পলাতকদের সংখ্যাই বেশি। ইহারা সুর্য্যের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া একবার মাত্র সুর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং তার পরে চিরকালের জন্ম এই রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যায়। যদি আকারে বড় হয়, তবেই আমরা পৃথিবী হইতে ইহাদিগকে একবার মাত্র দেখিতে পাই। তাহার পরে ইহারা যে কোথায় যায়, তাহা ঠিক্ করিতে পারি না।

বন্দী ধূমকেতুরা হ্র্যাজগতে প্রবেশ করিয়া, হ্র্যা বা বৃহস্পতি প্রভৃতির টানে এমন বাঁধা পড়িয়া যায় যে, তাহাদের আর পলাইবার শক্তি থাকে না। কাজেই তাহারা গ্রহদের মত এক-একটা নির্দ্ধিষ্ট পথে ও নির্দ্ধিষ্ট সময়ে হ্র্যাকে পাক দিতে থাকে। নির্দ্ধিষ্ট সময়ের শেষে হ্র্যাপ্রদক্ষিণ করিবার জন্ম তাহারা যথনি পৃথিবীর কাছ দিয়া যাইতে আরম্ভ করে, তথনি আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই। ইহারা বার বার আমাদিগকে দেখা দিয়া বার বার লুকায়। কি প্রকার পথ ধরিয়া কত দিনে ইহাদের হ্র্যা-প্রদক্ষিণ হয়, জ্যোতিবীরা তাহার সকলি জানেন। কাজেই কোন বৎসরের কোন তারিথে পৃথিবী হইতে তাহাদিগকে দেখা

নাইবে, ইহাও হিসাব করিয়া বলা চলে। কিন্তু পলাতক ধ্যকেতুদের স্কৃত্যে এ-রক্ম একটি কথাও বলা চলে না।

বড় বড় গ্রহদের মধ্যে কে কতটি ধ্মকেতুকে ধরিরা বন্দী করিরাছে, ক্যোতিষীরা তাহার একটা হিদাব করিরাছেন। গ্রহদের মধ্যে বৃহস্পতি দব চেয়ে বড়,—তেরো শত পৃথিবী ক্ষোড়া না দিলে একটা বৃহস্পতিকে গড়া যায় না। দে একাই প্রায় যোলটি ধ্মকেতুকে বন্দী করিরাছে। ইহাদের দকলগুলিই দাত আট বৎদরে স্থ্যকে এক একবার ঘ্রিয়া আদে এবং বৃহস্পতির ভ্রমণ-পথ ছাড়াইয়া বেশি দ্রে যাইতে পারে না। শনি, ইউরেনদ্ ও নেপ্ চুন্ বৃহস্পতির চেয়ে ছোট বটে কিন্তু ধ্মকেতুদের তুলনায় কোটি কোটি গুণ বড়। এক্স ইহারাও কভকগুলি ধ্মকেতুকে আট্কাইয়া রাথিয়াছে। এই প্রকারে শনি ছইটিকে বন্দী করিয়াছে এবং ইউরেনদ্ তিনটিকে ও নেপ চুন্ ছয়টিকে ধরিয়া রাথিয়াছে।

# হালির ধৃমকেতু

ইংরাজি ১৯১০ সালের বৈশাথ মাসে পুবে ও পশ্চিমে যে খুব বড় ধ্মকেতৃটিকে ভৌমরা অনেক দিন ধরিরা দেখিয়াছিলে, তাহার নাম হালির ধ্মকেতৃ। হালি সাহেব একজন বড় জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি ইহার চলাফেরার কথা আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারই নাম-অনুসারে ধ্মকেতৃটির নাম রাখা হইয়াছিল। ইহাকে নেপ্চুন গ্রহই স্থ্য-জগতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। তাই সে নেপ্চুনের কাছ হইতে স্থ্যের কাছ পর্যন্ত একটা লম্বা রাভা দিয়া পঁচাতর বৎসর অন্তর স্থ্যকে ঘুরিয়া আসে এবং এক একবার আমাদিগকে দেখা দেয়।

হালির ধ্মকেতুর কথা বলিতে গিয়া হালি সাহেবের কথা মনে পড়িয়া গেল। ইহার গল্লটা বলি শুন,—বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রায় একশত সম্ভর বংসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু আঞ্চও তাঁহার কথা কেহ ভূলিতে পারে নাই।

তুই শত বৎসর পূর্ব্বেকার জ্যোতিষীরা মনে করিতেন, ধৃমকেতুর চলাকের। পরীক্ষা করা রুখা। ইহাদের সকলেই বৃঝি, একবারমাক্ত আমাদের দেখা দিয়া চিরকালের জন্ম সুর্যোর রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া বায়। জ্যোতিষীদের এই কথাটি হালি সাহেবের মনের মত হয় নাই। তিনি ধ্ব অঙ্ক জানিতেন,—পুরানো কাগজপত্র ঘাটিয়া কোন সালের কোন তারিখে পৃথিবী হইতে বড়ুবড় ধ্মকেতুদেখা গিয়াছিল, তাহার হিসাব ক্রিতে লাগিলেন এবং সলে সলে অঙ্ক ক্ষিতে বিদিনেন। হিসাব করিয়া

ভাঁহার মনে ঠিক্ বিশ্বাদ হইল, সব ধ্মকেতু পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যার না।
এক একটা নির্দিষ্ট সময়ের শেষে আমাদের বারবার দেখা দেয় এ-রকম
ধ্মকেতুও অনেক আছে। কিন্তু এ-রকম একটা নৃতন কথা ফদ্ করিয়া
বলা ঠিক্ নয়,—ভাই কোন কেশন ধ্মকেতু বারবার পৃথিবীকে দেখা
দিয়াছে, হালি সাহেব ভাহার হিসাবে লাগিয়া গেলেন।

ইংরাজি ১৬৮২ সালে হালি সাহেব জীবিত ছিলেন। ঐ বৎসরে একটা বড় ধ্মকেতু দেখা গিয়াছিল। হালি সাহেব হিসাব করিয়া দেখিলেন ১৫০১ এবং ১৬০৭ সালে ঠিক্ ঐ রক্ষের বড় ধ্মকেতুকে পৃথিবী হইতে দেখা গিয়াছিল। যে পথ ধরিয়া ঐ হুইটি ধ্মকেতু সূর্য্যকে ঘুরিয়াছিল, তাহার সহিত ১৬৮২ সালের ধ্মকেতুর পথেরও মিল ধরা পড়িল। এখন হালি সাহেব উদাহরণ দিয়া নিজের কথাটি বলিবার স্থবিধা পাইয়া গেলেন। তিনি অস্তান্ত জ্যোতিষীদিগকে বলিলেন,—১৬৮২ সালের ধ্মকেতুটি ন্তন জ্বিনিস নয়। ইহাই ১৫০১ সালে এবং ১৬০৭ সালে আমাদিগকে এক-একবার দেখা দিয়া গিয়াছে। ইহা পঁচান্তর বৎসর অস্তর এক একবার স্থাকে ঘুরিয়া আসে, অতএব ১৭৫৭ বা ১৭৫৮ সালে তাহাকে আবার দেখা যাইবে।

এমন ভবিশ্বদাণী জ্যোতিষীরা আগে কথনই গুনেন নাই। ছালির কথা গুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন। ১৭৫৭ সালে ধ্মকেতুর উদয় হয় কিনা দেখিবার জন্ম জ্যোতিষীরা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছ হালি সাহেবের আর প্রতীক্ষা করা হইল না। নিজের গণনা সত্য হইল কিনা ভাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। যে-সময়ে ধ্মকেতুর ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল, তাহার দশ বংসর আগে ছিয়াণী বৎসর বয়সে হালি সাহেবের মৃত্য হইল।

ক্রমে ১৭৫৭ সাল উপস্থিত হইল। ধ্মকেতুর উদর হয় কিনা দেখিবার জন্ম চারিদিকে আয়োজন চলিতে লাগিল। ভাবিয়া দেখ দে সময়ে জ্যোতিবীদের মনে কত উদ্বেগ, কত উৎসাহ। তাঁহারা দূরবীণ খাটাইয়া কাগজ পেন্সিল্ লইয়া হিদাব করিতেই রাত্রির পর রাত্রি জ্ঞাগিয়া কাটাইতে লাগিলেন। এই সময়ে ফরাসীদের মধ্যে একজন বড় জ্যোতিবী ছিলেন। ইহার নাম ক্লারট্ (Clairut); ইনি হিদাব করিয়া বলিলেন, হালির ধ্মকেতুর সঙ্গে পথের মাঝে বহুস্পতির দেখাওনা হইবে। বহুস্পতির টানে হয় ত ধ্মকেত কিছুকাল পরে দেখা দিবে।

যাহা হউক ১৭৫৭ সালের শীতকান উপস্থিত হইল। নানা দেশের জ্যোতিষীরা দ্রবীণ দিয়া ধুমকেতুর খোঁজ আরস্ত করিলেন। ছই তিন মাদ খোঁজ করার পরও কিন্ত ইহার সন্ধান পাওয়া গেল না। জোতিষীরা ভাবিতে লাগিলেন, তাহা হইলে কি হালির কথা মিথ্যা। তবুও তাঁহারা খোঁজ করা ছাড়িলেন না। কিন্তু আর বেশি দিন প্রতীক্ষা করিতে হইল না, দেই বৎসরের ২০শে ডিসেম্বর ভারিখে ধ্মকেতুর ছোট দেহ দ্রবীণে ধরা পড়িল এবং করেকদিনের মধ্যে প্রকাশু লেজ বাহির করিয়া সকলকে অবাক্ করিয়া দিল। এই রক্মে হালি সাহেবের ভবিয়াঘাণী কথায় কথায় সত্য হইয়া গেল।

ভাবিয়া দেখ, জ্যোতিষীদের সেদিন কি আনন্দ। হালি সাহেব যদি সেদিন বাঁচিয়া থাকিতেন, তাঁহার কি আনন্দ হইত তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ। যাহা হউক, ঐ দিন হইতেই জ্যোতিষীরা ব্ঝিয়াছিলেন, সকল ধ্মকেতু একবার দেখা দিয়া পলাইয়া যায় না। নিদিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পথে গ্রহদের মত স্থ্য প্রদক্ষিণ করে, এমন ধুমকেতুও অনেক আছে।

১৭৫৮ সালের পরে ছিয়ান্তর বংসর কাটিয়া গেলে ছাল্মির ধ্মকেতু ১৮৩৫ সালে একবার দেখা দিয়াছিল। তার পরে ১৯১০ সালে সেই ধ্মকেতুই আবার আমাদিগকে দেখা দিয়া গিয়াছে। স্থতরাং এই হিদাবে ইংরাজি ১৯৮৫ সালে সে পুনরায় দেখা দিবে। তখন আমরা বাঁচিয়া খাুকিব না, কিন্তু ভোমরা উহাকে দেখিতে পাইবে। ভাহা হইলে বৃঞ্জিতে পারিতেছ, ১৯১০ সালে বৈশাধ মাসে ভোমরা

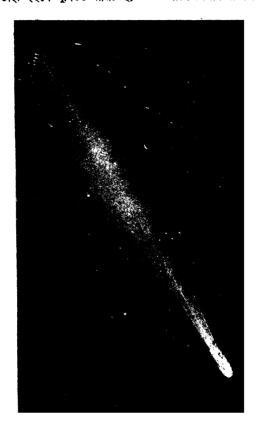

১৯১০ সালের বৈশাধ মাদে ফালির ধ্মকেতু
যে ধ্মকেতৃকে দেখিরাছিলে, সেটি অতি পুরাতন জিনিদ। ইহাকে
দেখিরাই ফালি সাহেব ছই শত বৎসর পূর্কে ধৃমকেতৃদেও সম্বন্ধে অনেক

নৃতন খবর জানিতে পারিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে, জ্যোডিবীরা পুরাতন ইতিহাস খুঁ জিয়া দেখিয়াছেন, ইংরাজি ১০৬৬ সালে যথন দিগ্বিজয়ী রাজা উইলিয়ম্ ইংলগু আক্রমণ করেন, তথনো এই ধ্মকেতুর উদন্ন হইয়াছিল ; এবং 'খুষ্টজন্মের তুই হাজার বংসর পূর্বে চীনবাসীর। ইহার উদয় দেখিয়া একবার ভয় পাইয়াছিল।

# ধূমকেতুর আকৃতি-প্রকৃতি

হালির ধ্মকেতুর গল্প বলিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল। এথন ধ্মকেতুদের আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা তোমাদিগকে বলিব।

আরুতির কথা জিজ্ঞাদা করিলে জ্যোতিষীরা বলেন, ধূমকেতুদের নির্দিষ্ট আকৃতি নাই। খুব ছোট ছোট জড়কণা দিয়া তাহাদের দেহ প্রস্তুত, স্নুতরাং তাহাদের স্থায়ী আকার কেমন করিয়া থাকিবে ? এক গাদা বালির আক্বতি কি রকম তোমরা বলিতে পার কি ? কখনই পার বালিগুলিকে যথন ঝুড়িতে বোঝাই দেওয়া যায়, তথন আকৃতি ঝুড়ির মত হয়; বাল্তিতে বোঝাই দিলে বাল্তির মত হয়। ধুমকেতুদের অবস্থা ঠিক্ দেই প্রকার। অবস্থাবিশেষে একই ধূমকেতুর নানা আকৃতি হয়। সূর্য্য হইতে যথন দূরে থাকে তথন তাহাদের *লেজ* থাকে না; সূর্য্যের কাছে আসিতে আরম্ভ করিলে এক একটু করিয়া লেজ বাহির হইতে থাকে। তার পরে সুর্য্যের খুব কাছে আদিলে, লেজ খুব লম্বা হয়। শেষে ভাহারা যথন সূর্য্য হইতে দূরে যাইতে আরম্ভ করে, তথন লেজগুলিও আপনা হইতে গুটাইয়া আদে; খুব দূরে গেলে লেজের চিহ্নাত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একই ধুনকেতুর ক্লণে ক্লে এই রকম পরিবর্ত্তন দেখিয়াই জ্যোতিষীরা বলেন, পৃথিবী বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহদের যেমন এক-একটি নির্দিষ্ট আঞ্চতি আছে, ধূমকেতুদের তাহা নাই। সকলেরই এক একটা মৃত্ত পাকে এবং সময়ে সময়ে ঐ মৃত্ত হইতে লেজ গজাইয়া উঠে,—ইহাই ভাহাণের আকৃতি।

ধ্মকেতৃদের লেজ বড় মজার জিনিস। এগুলি কথনই স্র্য্যের দিকে বিস্তৃত থাকে না; স্ব্যা যেদিকে থাকে, ধ্মকেতৃদের লেজগুলিকে সকল সময়ে তাহারি উল্টা দিকে দেখা যার। বিড়াল কুকুর ভালুক বা দিংহ প্রভৃতি প্রাণীর একটার বেশি লেজ থাকে না, কিন্তু এক একটা ধ্মকেতৃর লেজ প্রায়ই ছুইটা তিনটা দেখা যায়। লেজগুলি সমাও মল্প নয়। জ্যোতিষীরা হিসাব করিয়া একটা ধ্মকেতৃর লেজকে প্রায় দশ কোটি মাইল লম্বা হইতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু লম্বা হইলে কি হয়,—উহাতে পদার্থ কিছুই থাকে না। আমরা আগেই বলিয়াছি, গোটা লেজকে গুটাইয়া দাঁড়িপালায় ওজন করিলে, তাহা আধ্ দের তিন পোয়ার বেশি ভারি হয় না।

ধৃমকেতুদের লেজ যে কত অসার জিনিস, তাহার একটি পল্ল বিলি, শুন।

ইংরাজি ১৭৭০ সালে একটি বড় ধ্মকেতু দেখা গিয়ছিল।
লেক্সেল্ নামে একজন জ্যোতিষী ইহার আবিদ্ধার করেন, এজভা
লোকে ইহাকে লেক্সেলের ধ্মকেতু বলিত। ঘ্রিতে ঘ্রিতে সে
যথন স্থ্য ও পৃথিবীর মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল, তথন তাহার প্রকাণ্ড
লেজ দেখিয়া জ্যোতিষীরা ভয় পাইয়া গেলেন। তাঁহারা ভাবিতে
লাগিলেন, যদি ধ্মকেতুর লেজটা একবার পৃথিবীর গায়ে আসিয়া লাগে
বা তাহার মুপ্তটা ধালা দেয় তাহা হইলে ব্ঝি পৃথিবী চুরমার হইয়া
যাইবে। লেক্সেল্ চেষ্টার ক্রটি করিল না, একদিন সতাই তাহার
লম্বা লেজ পৃথিবীর গায়ে ঠেকিল। জ্যোতিষীয়া ভাবিলেন, এবার
ব্ঝি সর্বনাশ হইল! কিন্তু পৃথিবীর তাহাতে কিছুই হইল না। এই
লেক্সেলের ধ্মকেতুকে পরে বৃহম্পতির কাছে বিলক্ষণ অপমানিত হইছে
হইয়াছিল। বৃহম্পতির চার্রিটি বড় চাঁদ উহার লম্বা লেজটিকে ধরিয়া
গ্রুমন টানাটানি আরম্ভ করিয়াছিল যে, তাহার লেজ ছিড্রা টুক্রা-

টুক্রা হইয়া গিয়াছিল। এই রকমে পৃথিবী ও বৃহস্পতির কাছে লাঞ্ছিত হওয়ার পরে, লেকসেল আর স্থা-জগতে পা দেয় নাই।

তাহা হইলে দেখ, ষতই লখা হউক না কেন, ধ্মকেতুর লেজ বাতাদের চেয়েও হাল্কা! গারে ঠেকিলে গ্রহ-উপগ্রহদের একটুও ক্ষতি হয় না,—বরং ক্ষতি হয় লেজেরই। জ্যোতিষীরা বলেন, দে বার যখন ছালির ধ্মকেতুর উদয় হইয়াছিল, দে পৃথিবীর উপরে তাহার লেজ বুলাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীর তাহাতে একটুও লোকসান হয় নাই। ধ্মকেতুর লেজের মধ্যে যে আমরা একদিন বাদ করিয়াছিলাম, একথাটি পর্যান্ত আমরা তথন জানিতে পারি নাই।

ধ্মকেতৃর মুগু লেঞ্চের চেয়ে ভারি বটে, কিন্ত তাহাতেও সার বা জমাটু জিনিস নাই। ধ্মকেতৃর আর একটা গল্প বলিলে, ইহা তোমরা ব্রিতে পারিবে।

অনেক দিনের কথা নয়, ইংরাজি ১৮২৬ দালের অর্থাৎ প্রায় একশন্ত বংদর পূর্ব্বে আমাদের আকাশে একটি বেশ বড় ধ্মকেতুর উদয় হইয়ছিল। বায়েলা নামে একজন জ্যোতিষী ইহাকে আবিদ্ধার করিয়াছিলেন, এজন্য লোকে ইহাকে বায়েলার ধ্মকেতু বলিত। জ্যোতিষীরা হিসাব করিয়া দেখিলেন, এটি ছয় বংদর নয় মাদে এক একবার স্থাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আনাগোনা করে। কাজেই জানা গেল, উহা ১৮৩২ দালে আমাদিগকে আবার একবার দেখা দিবে।

ফুট্বল ক্রিকেটের ম্যাচ্ দেখা ভোমাদের যেমন একটা বাতিক, আকাশের কোথার কি হইতেছে খোঁজ করা জ্যোভিষীদের সেই রকম বাতিক। রাত্রিভে আকাশথানিকে পরিদার পাইলে, ভাঁহাদের আহার নিদ্রা বন্ধ হইরা, যার; ভথন দ্রবীশে চোৰ লাগাইরা কোৰার কি আছে, দেখিতেই ভাঁহাদের রাত্রি ভোর

হইরা যার। ১৮৩২ সালে যে দিন বায়েলার ধূমকেতুর আসার কথা ছিল, তাহার দশ দিন আগে হইতে জ্যোতিষীরা উহার থোঁজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঠিক্ সমরে ধূমকেতু দেখা দিল; কিন্তু ১৮২৬ সালে তাহাকে যে রকমটি দেখা গিয়াছিল, এবারে সে রকম দেখা গেল না। বুঝা গেল, ধূমকেতুটি যেন এক গোলাকার পিণ্ডের মত হইয়া আসিয়াছে। জ্যোতিষীরা ভাবিলেন, বৃহপ্পতি বুঝি তাহার লেজটি ছিডিয়া দিয়াছে।

ইহার পর ১৮৩৯ সালে বায়েলার আদিবার কথা ছিল। সে ঠিক সময়েই আদিয়াছিল, কিন্তু সে বার জ্যোতিষীরা তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার স্থবিধা পান নাই। কাজেই ১৮৪৬ সালে সে যথন আবার কিরিয়া আদিবে, তথন তাহার আকৃতি কি রকম হয় দেখিবার জ্বন্থ জ্যোতিষীরা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সময় আসিল, জ্যোতিষীরা দ্রবীণ দিরা বায়েলাকে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবারে তাহার যে মূর্ত্তি দেখা গেল, তাহাতে সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন। বায়েলার সেই লম্বা লেজ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না এবং তাহার সেই স্থগোল মূর্ত্তি মিলিল না,—সে একটা মুগুরের মত একটা অন্তুত আরুতি লইয়া আকাশে দেখা দিল। তার পরে সে যতই স্থোর কাছাকাছি হইতে লাগিল, তাহার মাঝখান্টা সক্ষ হইয়া ঠিক তম্বেলের মত হইয়া পড়িল এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটা ধুমকেতু স্ক্পান্ত হুটা ধুমকেতু হইয়া গাঁড়াইল।

এই ঘটনার জ্যোতিবীরা যে কত বিশ্বিত হইরাছিলেন, তাহা বোধ হয় তোমরা বৃঝিতে পারিতেছ। কিন্তু সেই যমন্ত ধূমকেতৃকে সে বৎসর আর ভাল করিরা দেখিবার স্থবিধা হইল না। জ্যোতিবীরা হিসাব করিরা, দেখিলেন, ১৮৫২ সালে তাল্পরা আবার দেখা দিবে। কাজেই এই ছর্টা ক্রীসর তীহারা ধৈর্য্য ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৮৫২ দালে তাহারা ঠিক সময়েই উদিত হইল, কিন্তু এবারে তাহাদের যমজ মৃত্তি দেখা গেল না। জ্যোতিষীরা হিদাব করিরা দেখিলেন,—বায়েলার ছই খণ্ডের মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ মাইল তকাৎ হইয়াছে। ইহার পরে ১৮৫৭ দালে তাহাদের ফিরিবার কথা ছিল। বায়েলার আরো কি তুর্গতি হয় দেখিবার জন্ম জ্যোতিষীয়া উদ্বিধ হইয়া বিদিয়া ছিলেন; কিন্তু তাহার দেহের একটুক্রাকেও দে বৎসরে দেখা যায় নাই। সেই সময় হইতে বায়েলা একেবারে নিরুদ্ধে।

বারেলার ধ্মকেতুর এই রকম ছর্গতি স্বোতিষের একটা মঙ্গার গল্প। ধ্মকেতুদের লেজে বা মুগুতে যে কোনো সার বস্তু নাই, এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় না কি ? বায়েলার মুগুতে যদি একটুও জমাট বা ভারি জিনিস থাকিত তাহা হইলে সেটা কখনই স্থ্য বা গ্রহদের টানে ঐ রকমে ভাঙিয়া-চুরিয়া ধূলা হইয়া যাইত না।

ধৃমকেতুদের অনেক কথাই তোমাদিগকে বলিলাম। কেন সূর্য্যের কাছে আসিলে তাহাদের লেজ বাহির হয় এবং দূরে গেলে লেজ ছোট হইয়া আসে, কেবল এই কথাটাই তোমাদিগকে বলা হয় নাই।

এখানে ধুমকেতুর একটা ছবি দিলাম। ছবি দেখিলেই বুঝিবে ধূম-কেতুর লেজটি সর্বাদাই স্থা্যের উল্টা দিকে রহিয়াছে এবং সে যেমন স্থা্যের কাছে আসিতেছে, অমনি লেজটা এক-একটু করিয়া বাড়িয়া চলিতেছে।

লেজের এই রকম বাড়া-কমার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জ্যোতিষীরা বলেন, ধ্মকেতুরা যথন স্থা হইতে দ্রে থাকে তথন তাহাদের দেহের কুদ্র কুদ্র জড়পিগুগুলির মধ্যে কোনো রকম চঞ্চলতা থাকে না। কিন্তু স্থোর কাছে আদিলেই তাহার টানে সেগুলির মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দের। তাহারা তথন দেহের ভিতরে থাকিয়া চুটাছুটি করে এবং পরস্পরকে ধান্ধাধুন্ধি মারিতে থাকে। কতকগুলি প্রস্পরকে ঠোকাঠুকি দিতে থাকিলে কি হয়, তোমরা অবশ্রই দেখিয়াছ। একথানা পাথরকে

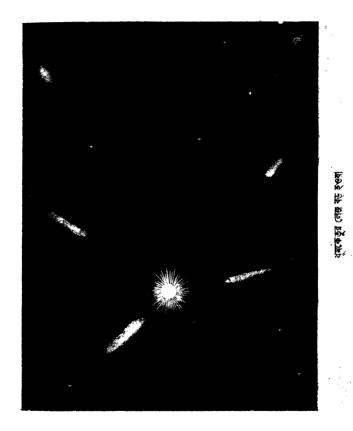



আর একথানা পাথরে ঠুকিতে থাক, দেখিবে হু'থানাই গরম হইয়া পড়িয়াছে এবং মাঝে মাঝে তাহাদের গা হইতে আগুনের ফুল্কি বাহির হুইতেছে। সুর্য্যের আকর্ষণে ধুমকেতুর দেহের পিগুগুলি পরস্পরকে ঠোকাঠুকি করিয়া ঠিক্ ঐ দশাই পায়—খুব গরম হইয়া উঠে এবং শেষে দেহের কতক অংশ ৰাষ্প হইয়া পড়ে। জ্যোতিষীরা বলেন, এই বাষ্পই সম্ভবতঃ লেজের স্পষ্টি করে। তার পরে ধুমকেতুরা যথন সুর্য্যের কাছ হইতে দ্রে যাইতে আরম্ভ করে, তথন ঠোকাঠুকির পরিমাণ কমিয়া আদে, কাজেই আর নৃতন বাষ্প জন্মিতে পারে না বলিয়া লেজটাও ছোট হইয়া পড়ে।

ধৃমকেতৃর হাল্কা লেজগুলি কেন সকল সময়ে স্থোর উল্টা
দিকে থাকে, ভোমরা বোধ হয় এখন সেই কথাটি জানিতে চাহিতেছ।
কিন্তু এ সম্বন্ধে জ্যোতিষীরা যাহা বলেন, ভোমরা বোধ হয় ভাহা ভাল
বৃঝিবে না। এখন কেবল এইটুকু জানিয়া রাখিয়া দাও যে, ধ্মকেতৃর
দেহ হইতে যে বাষ্প বাহির হয় ভাহা যথনি স্থোর দিকে যাইতে চায়,
স্থা জোর করিয়া ভাহাকে দ্রে ভাড়াইয়া দেয়। কাজেই অন্ত কোনো
পথ না পাইয়া বাষ্পরাশি স্থোর উল্টা দিকেই ছড়াইয়া পড়ে। এই
একপাশে-ছড়ানো বাষ্পকেই আমরা দ্র হইতে ধ্মকেতৃর লেজের
আকারে দেখিতে থাকি।

## উল্কাপিণ্ড

মেঘু নাই ধোঁরা নাই, কুমাসা নাই, এমন পরিকার রাত্রিতে তোমরা যদি কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকাইয়া থাক, তথন হয় ত দেখিবে, ফস্ করিয়া একটা নক্ষত্র ছুটিয়া চলিল। এই রকম ঘটনাকে আমরা উরাপাত বলি এবং যেগুলি ঐ রকমে ছুটিয়া চলে তাহাদিগকে উরাপিও বলি। লোকে ইহাকে "নক্ষত্র-থসা" বলে এবং নক্ষত্র-থসাকে বড় অমঙ্গলের চিহ্ন মনে করে।

আমি যথন খুব ছোট ছিলাম তথন আমাদের বাড়িতে এক বুড়ী ঝি ছিল; নক্ষত্র-থসা দেখিলেই সে চোখ বুঁজিয়া ছুর্গা কালী প্রভৃতি দেবতাদের নাম করিত, আর পাঁচ রকম ফুলের নাম বলিত। ভাহার বিশ্বাস ছিল, পাঁচ ফুলের নাম করিলে নক্ষত্র-থসিয়া জগতের অমঞ্চল, ক্রিতে পারে না।

তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ, সাধারণ লোকে বাহাই বলুক্, আকাশের নক্ষত্র থসিয়া কথনই মাটিতে পড়িতে পারে না। এক একটা নক্ষত্র কত বড় জিনিস তোমরা তাহা জান,—তাহাদের সকলেই এক একটা স্বা, অনেকে আবার স্বাের চেয়েও শভালাভ গুণ বড়। এই রকম একটা জিনিস বদি এই ছোট পৃথিবীতে আসিয়া পুড়ে, তাহা হইলে কি ভয়ানক কান্ত হয় ভাবিয়া দেখ। পৃথিবী এক সেক্তের পুড়িরা ছাই হইয়া বায় না কি প্

ৰোতিবীরা উদ্বাশাত-সম্বন্ধে কি বলেন গুন। ভাঁহারা বলেন,

পৃথিবী, মন্দ্রণ, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি বড় বড় গ্রহ-উপ রাজ্যে কল্ডকগুলি থুব ছোট শ্বড়পিও আছে। এ ল্যোতিবীরা বলিতে পারেন না। কতকগুলি হয় ও কাঁকরের মত ছোট; আবার কতকগুলি হয় ও দশ মণ। পাথরের মত বড়। এগুলির নিজেদের আলো নাই, কিছু, গ্রহদের মঙ গতি আছে। পৃথিবী বেমন একটা নির্দিষ্ট পথে তিন শত পঁইবিটি দিনে স্থাকে ঘ্রিয়া আদে, এই ছোট পিগুগুলির প্রত্যেকে দেই রক্ম এক একটি নিন্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট সময়ে স্থাকে প্রকাশিণ করে।

তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, ইহাদের সকলেই দল বাঁধিয়া পাথীর ঝাঁকের ২ত একটা পথ ধরিয়া চলে। কতকগুলি এই রকম দল বাঁধিয়াই চলে, কিন্তু বাকিগুলি নিজেদের থেয়াল মত এক-একটা পৃথক পথ ধরিয়া ঘূরপাক্ দেয়। ইহাদের স্থান-অস্থান জ্ঞান নাই, স্থেটার রাজ্যের আনাচে-কানাচে থাকিয়া স্থাতেক ঘূরিয়া বেড়ায়। আমাদের যে-সব বড় বড় দূরবীণ আছে, তাহা দিয়াও এই ছোট পিগুগুলিকে দেখা যায় না। কিন্তু এগুলি যে সতাই সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া আছে, জ্যোতিষীরা অন্ত উপায়ে তাহা বেশ বুঝিতে পারেন।

যাহারা দিক্বিদিক্ জ্ঞানশৃষ্ণ হইয়া ছুটাছুটি করে, তাহাদের পারে পায়ে বিপদ। মনে কর, তুমি চোক বাধিয়া কলিকাতা, ঢাকা বা অভ্য কোনো সহরের সদর রাস্তার ছুটিয়া চলিয়াছ। এই অবস্থার তোমার কি হয়, ভাবিয়া দেখ দেখি। হয় ত তুমি একটা ঘোড়ার গাড়ী বা গোরুর গাড়ীর সঙ্গে ধাকা খাও, না হয় ছাতা-মাথায় যে নিরীহ ভয় লোকটি চলিতেছে, তার পেটের উপরে কোরে ধাকা দিয়া কেল। এলোমেলো-ভাবে যেথানে সেখানে থাকিয়া চলা-ফেরা করে বলিয়া উকাশিগুগুলিরও কথনো কপনো ঐ দশা হয়।

गत्न कब्र, शृथिवी छारात्र ठाँमहित्क कार्छ गरेबा रुवत्क ब्रितिएक

#### গ্রহ-নক্ষত্র

দমরে একটা উল্পাপিও পৃথিবীর রান্তার আসিরা
্পিওকে নইরা পৃথিবী কি করিবে বলিতে পার কি 
্
গতিক ভোমাদের ত জানিতে বাকি নাই। ছোট
্রক কাছে পাইলেই সে টানিরা মাটিতে ফেলিতে চেষ্টা করে।

থুমি যথন খুব জোরে আকাশের উপরে একটা ঢিল ফেল, তথন তাহার
কি দশা হয় ভোমরা ছ'বেলাই দেখিতেছ। পৃথিবী ঢিলকে টানিয়া মাটির
উপরে ফেলে। ছোট ছোট উল্লাপিওগুলিও যথন নিজেদের পঞ্চে
ছটিতে ছুটিতে পৃথিবীর কাছে আদিয়া পড়ে, তখন তাহাদেরও ঠিক্
ভিলের দশাই হয়। পৃথিবী তাহাদিগকে জোরে টানিতে থাকে এবং
ভাহারা ছ ছ শকে বাভাগ ভেদ করিয়া মাটিতে পড়িতে আরম্ভ করে।

তোমরা আগেই শুনিয়াছ, পৃথিবীর উপরে পঞ্চাশ বাইট্ মাইল গভীর বাতাদের আবরণ আছে, কাজেই এতটা বাতাদ ভেদ করিয়া উরাপিগুগুলিকে পৃথিবীতে নামিয়া আদিতে হয়। ইহাতে তাহাদের দশা কি হয় বলিতে পার কি 

দশা কি হয় বলিতে পার কি 

দেখিলি জলিয়া উঠে এবং জ্বলিতে জ্বলিতে কিছুক্ষণ চলে, তার পরে পথের মাঝে পুড়েয়া ছাই হইয়া নিভিয়া বায়। আমরা পৃথিবী হইতে উল্লাপিণ্ডের ঐ জ্বলা-পোড়াকে হাউই বাজির মত দেখি এবং মনে মনে ভাবি বঝি নক্ষত্র থদিয়া পভিতেছে!

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, বাতাদের বদা পাইরা কেমন করিয়া উন্নাপিণ্ডের মত জিনিদ জ্বলিবে ? কিন্তু এই রকমে যে অনেক জ্বিনদ জ্বেল ইহা আমাদের জ্বানা কথা।

কামান বা বন্দুকের মুখ হইতে যখন গোলা বা গুলি বাহির হইরা ছুটিতে থাকে, তখন তাহা বেশ ঠাগু। থাকে। তোমরা হর ত বলিবে কামানের ভিতরকার বারুদের আগুল তাহানিগকে গরম করে। কামানে বা বন্দুকে আগুল হয় বটে, কিন্তু দে আগুল গোলা বা গুলিকে, গরম করিতে সময় পায় না। আগুল হইবা মাত্র গোলা বাডাস শেদ করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করে। কিন্তু বাতাদের ঘদা পাইয়া এই সকল 
ঠাণ্ডা পোলা শেষে এমন গরম হইয়া উঠে যে, মাটিতে পড়িলে ভাহাতে 
হাত দেওয়া যায় না। কামানের গোলা দেকেণ্ডে ছই মাইলের বেশি 
যাইতে পারে না, কিন্তু উল্লাপিণ্ডগুলি চলে দেকেণ্ডে কুড়ি মাইল 
করিয়া। তাহা হইলে তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, বাতাদের 
ঘর্ষণে পথের মাঝে উল্লাপিণ্ডগুলির পুড়িয়া ছাই হইয়া যাওয়া একট্ড 
আশ্রুহানিয়।

উন্ধাপিও যে সতাই পুড়িতে পুড়িতে নীচে নামে, তাহাদের পাঞ্চার সময়ে ভাল করিয়া দেখিলে তোমরা বৃঝিতে পারিবে। যে পথে উন্ধাপিও নামিয়া আসে অনেক সময়ে সেখানে এক রক্ষম আলো দেখা যায়। উন্ধা নিভিন্না গেলেও কিছুক্ষণ ঐ আলো আকাশের গামে থাকে। জ্যোতিষীরা বলেন, গরম হইয়া পুড়িতে আরম্ভ করিলেই উন্ধার দেহ হইতে বাপা বাহির হয় ও তাহা জ্বলিতে থাকে। কিছু এই বাপাকে উন্ধারা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না, তাহা পথের মাঝেই ছড়াইয়া থাকে। কাজেই উন্ধাগুলি জ্বলিয়া-পুড়িয়া নিভিন্না গেলে ঐ জনস্ক বাপা কিছুক্ষণ তাহাদের পথকে আলো করিয়া রাথে।

এই সব কথা শুনিয়া বোধ হয় তোমরা মনে করিতেছ, সব উল্লাই বৃঝি পুড়িগা পথের মাঝেই ছাই হইয়া যায়। কিন্তু তাহা নয়। যেগুলি আকারে বড় তাহারা বাতাদের ঘদা পাইয়া নিঃশেষে পুড়িয়া যাইবার সময় পার না,—তাহাদের আধ্পোড়া দেহ কথনো কখনো ভয়ানক বেগে মাটিতে আসিয়া পড়ে এবং মাটিতে পুঁতিয়া যায়। তথন মাটি খুঁড়িয়া সন্ধান না করিলে তাহাদিগকে পাওয়া যায় না।

কলিকাতার যাত্র্বরে অর্থাৎ মিউজিয়মে তোমরা যথন যাইবে তথন থোঁজ করিয়ো,—দেখিবে, ঐ-রকম আধ্পোড়া উন্ধাপিও সেথানে স্থানক সাজানো আছে। কোনু সময়ে কোথায় সেগুলিকে পাওয়া গিলাছিল ভাষাও লেখা আছে দেখিবে। এই পিপ্তদের ওজন নিভান্ত অন্ধ নয়। এক ছটাক ছ-ছটাক হইতে আরম্ভ করিরা কোনো কোনো পিপ্তের ওজন পঁটিশ ত্রিশ মণ পর্যান্ত হইতে দেখা গিরাছে।

কোনো জিনিদকে পোড়াইলে তাহা কোথার যার বলিতে পার কি ? তোমরা হর ত বলিবে তাহা নষ্ট হইরা যার। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ইহারি উল্টা কথা। তাঁহাদের মতে এই ব্রহ্মাণ্ডের কোনো জিনিসেরই ক্ষয় নাই। তুমি যথন একখানি কাঠকে পোড়াইলে, তথন মনে হর বুঝি কাঠখানি নষ্টই হইয়া গেল, কিন্তু তাহার অণু-পরমাণ্র একটিও ক্ষয় পার না। কাঠের কতক অংশ জ্বল হইয়া আকাশে উড়িয়া যায়, নানা রক্ম গাাস হইয়া কতক বাতাসে মিশিয়া যায়, কতক ছাই হইয়া পড়িয়া থাকে। ঐ জলই জ্বমা হইয়া হয় ত বৃষ্টির আকারে মাটিতে পড়ে এবং বাপ্পগুলিও নানা আকারে আমাদের কাছে

তাহা হইলে দেখ,—যে উলাপিগুগুলি বাষ্প হইয়া আকাশে পুড়িরা যার, তাহাদের এক কণাও নই হয় না। দেহের সকল অংশই বাতাসে উড়িয়া বেড়ার এবং কখনো কখনো জমাট বাধিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর উপরে নামিয়া আসে। মেরুপ্রদেশের বরফের উপরে উচু পাহাড়ের মাথার এবং সমুদ্রের তলায় থোঁজ করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা উন্ধার দেহের ছাই ভন্ম অনেক দেখিতে পাইয়াছেন। আমাদের চারি-দিকের বাতাসে সর্বাদাই যে ধূলির কণা ভাসিয়া বেড়ায়, তাহাতেও উলাদের ছাই দেখা গিয়াছে। প্রতিদিন হাজার হাজার উলা পৃথিবীর বাতাসে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হয়; স্তরাং এই সব ছাইয়ের কণায় বে আমাদের আকাশ সভাই জরা রহিয়াছে, তাহাতে আরু সন্দেহ নাই। তোমার পড়িবার টেবিলের উপরে যে বই সাজানো আছে, ছালিন না ঝাড়িলে তাহাতে কত ধূলা জ্বমা হয় দেখ নাই কি ? ইহার গনেরের

আনাই হয় ত রান্তার ধুণা, কিছু তাহার সঙ্গে কিছু কিছু উল্লাপিণ্ডের চাই মিশানো থাকা একটও বিচিত্র নর।

একজন বৈজ্ঞানিক হিদাব করিয়া বলিয়াছিলেন. প্রতি দিন বা রাত্রিতে আমাদের পৃথিবীর আকাশে অন্ততঃ চুই কোটি ছোট বছ উল্লাপিত প্রবেশ করে। এই কথা যদি সত্য হয়,—ভাবিয়া দেখ, এই সব উল্লার দেহের ছাই পরিমাণে কত বেশী।

বংসরের মধ্যে সব রাত্রিতে একই রকমের উল্লাপাত হয় না। এপ্রিলের ২১শে এবং আগষ্ট মাদের ৯ই, ১০ই ও ১.ই তারিথে যদি আকাশটিকে পরিষ্কার পাও, তবে ঐ কয়েক ভারিখের রাত্রিতে ভোমরা অনেক উল্লাপাত দেখিতে পাইবে। নভেম্বর মাদটা আমাদের হেমন্ত-काल। এই সময়ে আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকে। নভেম্বরের ১২ই, ১৩ই. ১৪ই এবং ২৭শে এই চারি তারিখে রাত্তি জাগিয়া যদি তোমরা আকাশ দেখিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, মিনিটে মিনিটে অনেক উন্ধা হাউই বাঞ্চির মন্ত আকাশের চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে।

অনেক দিন আগে আমি নিজে যে এক উল্লাবৃষ্টি দেখিরাছিলাম, তাহা আর জীবনে ভলিতে পারিব না। তথন আমি তোমাদের চেয়েও ছোট। দেদিন সন্ধার পর হইতে এত উল্লা পড়িতে আরম্ভ করিয়া ছিল যে, বোধ হইতেছিল যেন অগ্নিরুষ্টি হইতেছে। বোধ হয় নভেম্বর মাদের কোনো এক তারিখে এই ঘটনা হইয়াছিল। বড হইয়া বৎপরে বৎসরে উল্লাবৃষ্টি দেখিবার জন্ম রাত্রি জাগিয়াছি, কিন্তু তেমনটি আল্প দেখিতে পাই নাই। তবুও তোমরা নভেম্বরের ঐ চারিটি দিনে আকাশ দেখিয়ো, অনেক উদ্ধাপাত নজরে পড়িবে ৷ জ্যোতিষের বইতে পড়িরাছি, ইংরাজি ১৮৬৬ সালের নভেম্বর মাসের একদিন নাকি ভয়ানক উদার্টি হইয়াছিল, কিন্তু তথন আমাদের অন্মও হর নাই, কাজেই ভাহার কথা ভোমাদিগকে বলিতে পারিব না।

বংসরের তিন শত পঁইষটি দিনের মধ্যে কেন চার পাঁচটি তারিথে বৈশি বেশি উল্লাপাত হয়, এখন ডোমাদিগকে ভাহার কারণ বিশি ।

ভোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, প্রত্যেক উন্নাপিগু প্রহদের মত এক-একটা নির্দিষ্ট পথে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে। ইহাদের সকলেই পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া একা একা চলে না, লক্ষলক্ষ কোটিকোটি উন্নাপিগু পাখীর ঝাঁকের মত দল বাঁধিয়াও ঘুরিয়া আসে।

মনে কর, পৃথিবী তাহার নিজের পথে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ঐ রকম একটা উল্লাপিণ্ডের ঝাঁকের কাছে উপস্থিত হইল। সে দিন কি হইবে বলিতে পার কি ? লক্ষলক উল্লাসে দিন পৃথিবীকে খিরিয়া থাকিবে এবং পৃথিবী তাহাদিগকে টানিয়া মাটিতে কেলিতে চেষ্টা করিবে। কাজেই সেদিন পৃথিবীতে একটা উল্লার্ষ্টি দেখা যাইবে।

বংসরের বিশেষ বিশেষ দিনে কেন এত উন্ধাপাত হয়, এখন বোধ হয় তোমরা নিজেরাই বলিতে পারিবে। পৃথিবী তাহার নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ কয়েক দিনে এক একটা উন্ধার ঝাঁকেক্স ভিতরে গিয়া পড়ে, তাই এত উন্ধারষ্টি।

উন্নাদের ঝাঁক কোন্ পথে ঘ্রিতেছে জ্যোতিষীরা তাহা ভাল করিয়া জানেন। কাজেই ঠিক্ কোন্ তারিথে পৃথিবী ঐসব ঝাঁকের মাঝে গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা ইহারা হিদাব করিয়া বলিয়া দিতে পারেন। এই হিদাব হইতেই উন্নাবর্ধণের তারিথ আমরা ঠিক জানিতে পারি।

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি প্রতি বৎসরে ২৭শে নভেম্বর তারিখে পৃথিবীতে একটা উদ্ধার্ষ্টি হয়। এসম্বন্ধে একটা বড় আশ্চর্য্য কথা জ্যোতিবীদের কাছে গুনা যায়।

পঞ্চাশ বৎসর আগে জ্যোতিবীরা নভেদ্ধুর মাসে কতদিন আকাশ্ পর্বাবেক্ষণ করিরাছেন, কিন্তু কোনো বৎসরেই তাঁহারা ২৭শে তারিখে

ভ্রুনার্ষ্টি দেখিতে পান নাই। ইংরাজি ১৮৭২ সালের ঐ তারিখে আকাশের এক নিদিষ্ট অংশ (এন্ড্রোমিডা-মণ্ডল) হইতে হঠাৎ অবিরাম উল্লার্ষ্টি হইতে দেখিয়া তাঁহারা অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। কোনো একটা আশ্রুমা ঘটনা দেখিলে আমরা যেমন তাহাতে অবাক্ হই এবং কয়েক দিনের মধ্যে তাহার কথা ভূলিয়া যাই, বৈজ্ঞানিকেরা কোনো ঘটনাকে দেখিয়া সে রকমে ভূলিয়া যান না। তাঁহারা কারণ আবিষ্কার করিবার জন্ম চেষ্টা করেন এবং যত দিন ঠিক্ কারণটি জানা না যায়, তত দিন তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। ২৭শে নভেম্বরের উল্লার্ষ্টি দেখিয়া জ্যোতিষীরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। কি কারণে হঠাৎ এই ব্যাপারটি ঘটিল, ছোট বড় অনেক জ্যোতিষীই তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন।

বায়েলার ধুমকেতুর কথা বোধ হয় তোমাদের মনে আছে।
স্থোর রাজ্যে আসিয়া ভাহার লাজনার সীমা ছিল না। তাহার লেজ
ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, তাহার মুগু ভাঙিয়া হৃণখানা হইয়াছিল; এবং শেষে
১৮৫৭ সালে স্থা ও গ্রহদের টানে তাহার দেহটি পর্যান্ত গুঁড়া ইইয়াছিল।
এই ধুমকেতুটি কোন পথ দিয়া স্থাকে ঘুরিয়া আসিত, তাহা
জ্যোতিষীদের জানা ছিল। হিসাব করিতে করিতে তাহারা দেখিতে
পাইলেন, নির্দিষ্ট পথে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী প্রতি বৎসরের ২৭শে
নভেম্বর তারিথে বায়েলার ধুমকেতুর পথ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। ইহা
দেখিয়াই এখন জ্যোতিষীরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—এ দিন যেসকল উল্লাপিও পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আদে, সেগুলি বায়েলারই দেহের
ক্ষুদ্র অংশ। বায়েলার এখন লেজ নাই, মাথামুগু নাই, অবয়ব নাই,
কিন্তু তাহার সর্বাঙ্গের কুদ্র অংশগুলি রাস্তায় ছড়ানো আছে। কাজেই
প্রতি বৎসর ২৭শে নভেম্বর তারিথে যথন পৃথিবী তাহার প্রকাপ্ত দেহ
শইরা ঐ রাস্তার মাঝে দাঁডার, তথন বায়েলার দেহের ছোট অংশগুলি

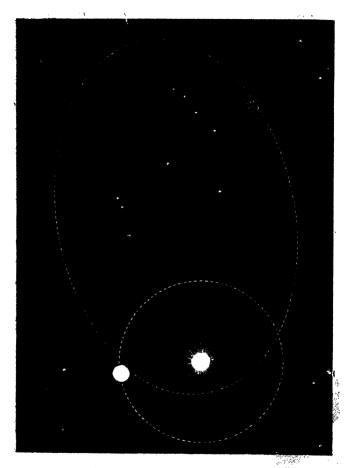

পৃথিবী ও উন্ধাপিতের পথ

রূপঝাপ করিয়া পৃথিবীর উপরে পড়িত্বে আরম্ভ করে। আমর আকাশের তলার দাঁড়াইয়া ইহা দেখি এবং বলি উরার্টি হইতেছে।

ভোমরা উপরের কথাগুলি বুঝিছে পারিলে কিনা জানি না यमि ना বুঝিয়া থাক, পূর্ব পৃষ্ঠায় একটা ছবি দিলাম। ছবিটি দেখিলে विशिद्ध ।

ছবিতে ডিমের মত যে চওড়া রাস্তাটি রহিয়াছে, তাহা বায়েলার ভ্রমণ-পথ ৷ বারেলার ধুমকেতুর দেহ শুঁড়া হইয়া গিয়াছে, ভাই রাস্তার সেই গুড়া ছড়ানো আছে। তার পরে যে গোল পথটি দেখিতেছ, তাহা পৃথিবীর পথ। এখন দেখ,—বেখানে বায়েলার পথের সহিত পৃথিবীর পথ কাটাকাটি করিয়াছে, সেখানে ২৭শে নভেম্বর ভারিখে পৃথিবী হাজির হইরাছে। এই অবস্থায় যে সত্যই হাজার হাজার উল্লাপিণ্ড পৃথিবীর চারিদিকে থাকে, তোমরা ছবি দেখিলেই তাহা বুঝিবে। কিন্তু এ রকম ছোট ছোট শিকার কাছে পাইয়া পৃথিবী কোনোমতে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, ঐগুলিকে টানিয়া সে মাটিতে ফেলিতে আরম্ভ করে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, বায়েলার দেহের হাজার হাজার কুন্তু অংশ বাতাদ ভেদ করিয়া মাটিতে পড়িবার সময়ে জ্বলিয়া-পুড়িয়া উল্লাবৃষ্টির উৎপত্তি করে।

বায়েলার ধুমকেতুর সহিত উলাপাতের এই সম্বন্ধ জানা গেলে, **জ্যোতিষীরা খুব উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং বৎসরের অফ্স দিনে বে**-সকল উলাইষ্টি দেখা যায়, ভাহাদেরও কারণ বাহির করিবার জভা চেষ্টা করিরাছিলেন। ইহাতে এখন আমরা জানিতে পারিরাছি, বড় বড় উন্নার্টির দিনে পৃথিবী এক একটা ধুমকেতুর রান্তার গিয়া হাজির হয়। তোমরা আগেই শুনিয়াছ, ধুমকেতুর দেহে পৃথিবীর মাটি-পাথরের মত অমাট জিনিস নাই, খুব ছোট উকাপিও লইরাই তাহাদের দেই। কান্দেই বখন সূর্য্যকে ঘুরিবার জন্ম ভয়ানক বেগে চলিতে আরম্ভ করে, তখন ইহারা নিজেদের লেজগুলিকে এবং হাড়গোড় ভাঙা দেহকে শুছাইরা লইরা বাইতে পারে না ৷ হয় ত লেকের থানিকটা বা সুখেক

অর্দ্ধেকটা ছোট উন্ধাপিণ্ডের আকারে রান্তার বেখানে সেখানে ছড়াইয়া থাকে। কাজেই যথন পৃথিবী জীবস্ত ধ্মকেতৃদের পথে হাজির হয়, তথনও তাহার উপরে কিছু কিছু উন্ধাপাত হয়।

আমরা এপর্যাপ্ত ছোট উন্ধাদের কথাই বলিলাম। এগুলি ছোট বলিয়াই বাতাদের ভিতর দিয়া আদিবার সময়ে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাইভন্ম হইয়া যায়,—ইহাদের একটিও মাটিতে পড়ে না। কিন্তু যেগুলি বড়, তাহারা পুড়িতে পুড়িতে মাটিতে পড়ে। কেবল ইহাই নয়, কথনো কথনো ভয়ানক শব্দ করিয়া ভাঙিয়া থগু-বিখণ্ড হইয়া তবে মাটিতে পড়ে। পুড়িবার সময়ে ইহাদের গায়ে যে আলো দেখা যায়, তাহা নানা রঙের হয়। তোমরা হয় ত কোনো সময়ে এই রকম বড় উন্ধাপাত দেখিয়া থাকিবে। দেখিলে বোধ হয় যেন, হাউই বাজি তারা কাটিয়া নীচে নামিয়া আদিতেছে। এই বইয়ের প্রথমেই বড় উন্ধাপাতের একটি ছবি দিয়াছি। দেখ,—দেটি কেমন স্বন্দর!

গায়ে যত জাের আছে তাহার সবটুকু দিয়। যদি একটি টিল উপরে ছাড়া যায়, তাহা হইলে সেটি উপরে উঠে বটে, কিন্তু কিছু পরে নীচে নামিয়া আসে। যদি আকাশের দিকে বন্দুক ছােড়া যায়, তাহা হইলে বন্দুকের গুলিরও ঐ দশা হয়,—খুব উপরে উঠে কিন্তু একটু পরে আবার মাটিতে নামিয়া আসে। টিল বা বন্দুকের গুলি পৃথিবী ছাড়িয়া পলাইতে পারে না। পৃথিবীর টানের এলাকার মধ্যে যদি একটি বালির কণা থাকে, তবে তাহাকেও নিশ্চয় মাটিতে পড়িতে হয়। এমনি পৃথিবীর টান্।

মনে কর বড় বড় এন্সিনিয়ার ডাকিয়া আমরা একটা খুব বড় রক্ষমের কামান প্রস্তুত করিলাম এবং সেটি এত জোরালো হইল বে, তাহার গোলা পৃথিবীর টানের সীমা পার হইরা আকাশে উঠিল। এই অবস্থার গোলাটির দশা কি হইবে বলিতে পার কি ? গোলা মাটিতে পড়িবে না, কারণ পৃথিবী ভাষাকে টানিতেই পারিবে না। জ্যোতিষীরা হিদাব করিয়া বলেন, ঐ রকম গোলা চাঁদের মত পৃথিবীকে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিবে,—অর্থাৎ সে যেন পৃথিবীর একটি ন্তন চাঁদ হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু এ রকম অবস্থায় তাহার বেশি দিন থাকা চলিবে না;
—স্ব্যা তাহাকে বিলক্ষণ জ্যোরে টান্ দিতে আরম্ভ করিবে। কাজেই তাহাকে তথন গ্রহদের মত স্ব্যোরই চারিদিকে খুরিয়া বেড়াইতে হইবে।

বলা বাহুল্য, আব্দ পর্যান্ত ঐ রক্ম অন্তুত কামান প্রস্তুত করিয়া কেইই গোলা ছুড়িতে পারে নাই। কারণ গোলার গতি সেকেণ্ডে সাত বা আট মাইল না হইলে তাহা কথনই পৃথিবী ছাড়িয়া পলাইতে পারে না। আব্দকালকার খুব ভাল কামানের গোলা সেকেণ্ডে ছই মাইলেব্র বেশি দৌড়িতে পারে না।

এখনকার অবস্থা যাহা হউক না কেন, পৃথিবীতে এমন একটি
সময় ছিল যখন সত্যই আট দশ মাইল বেগে মাটি-পাথর ও নানা
আকরিক বস্তু আকাশের উপরে উঠিত এবং পৃথিবীর টানের সীমা পার
হইরা যাইত। তোমরা ইহা শুনিয়া বোধ হয় বিশ্বিত হইতেছ, কিন্তু
কথাটি একবারে অসন্তব নয়। জ্যোতিষীরা বলেন, এখন পৃথিবীতে
যেমন বিস্কৃতিয়দ্, এট্না প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র আয়েয়গিরি আছে,
অতি প্রাচীনকালের অবস্থা এরকম ছিল না। তখন পৃথিবী খুব
গরম ছিল; এজন্ত অসংখ্য আয়েয় পর্বত মাটি, পাথর, লোহা, তামা
প্রভৃতি জিনিস জােরে জােরে আকাশের উপর দিকে ছুড়িত। এই
সব জিনিসের মধ্যে কতক্ত্তলি পৃথিবীর আকর্ষণের সীমা পারও হইয়া
যাইত। কাজেই তখন তাহারা পৃথিবীতে আর ফিরিতে পারিত না,
—আমাদের সেই কামানের গোলার মত, ছােট গ্রহের আকারে সেত্তলি
স্বাক্তে ঘুরিয়া বেড়াইত। জােতিষীরা বলেন, ঐ-সব বড় বড় আথেয়স্ক্রিতের চিহ্ন এখন পৃথিবীতে না থাকিলেও, তাহারা যে মাটি-পাথর এবং

ধাতুপিও গোণার মত ছাড়িয়াছিল, তাহা আব্দও আকাশে আছে এবং
দিবা-রাব্রি হর্তাকে ঘুরিরা বেড়াইতেছে। পুথিবী নিব্দের পথে আপন
মনে চলিতে চলিতে যখন এইগুলি কাছে পার তথন তাহাদিগকে আর
ছাড়িতে চার না,—বোরে টানিরা মাটিতে ফেলিতে হুক করে।
ব্যোতিবীরা বলেন, মাটি-পাথরের বড় বড় পিগুগুলি যথন এই রকমে
বাতাস ভেদ করিয়া আসিবার সময়ে জ্লিয়া উঠে, আমরা তথনি
তাহাদিগকে বড় বড় উল্লাপাতের মত দেখি।

পৃথিবীর নানা জায়গায় উলাপিণ্ডের যে সব অংশ কুড়াইয়া পাওয়া

গিয়াছে, দেগুলিতে কি কি জিনিস আছে, বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা

করিয়া দেথিয়াছেন; কিন্তু পরীক্ষার তাহাতে একটিও ন্তন দ্রব্য
ধরা পড়ে নাই। পৃথিবীর লোহা, তামা, প্রভৃতি ধাতু এবং মাটি পাথরবালি প্রভৃতি অ-ধাতু জিনিসই পাওয়া গিয়াছে। উলাপিণ্ডগুলি যে
এককালে সত্যই পৃথিবীর উপরকার বস্তু ছিল, ইহা দেথিয়াও কতকটা
বুঝা যায় না কি ?

#### নক্ষত্ৰ

সূর্য্য-জগতের কথা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি; তার পরে যে-দব টুক্রা-টাক্রা জিনিদ কখনো কখনো আমাদের চোখে পড়ে, তাহাদের কথাও বলিলাম। এখন হর্ষ্যের রাজ্যের বাহিরে যাহার। আছে, তাহাদের থবর তোমাদিগকে এক-একটু দিব।

রাত্রিতে তোমরা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছ কি ? কত হাজার হাজার নক্ষত্র আকাশকে ভরিয়া থাকে ! এরা সকলেই হর্ষ্য-জগতের বাহিরের জ্যোতিক। কোনোটা দপ্ দপ্ করিয়া আলো দের, কোনোটা মিট্মিট্ করিয়া জ্বে। তাহাদের রঙই বা কত রকমের। কোনোটার রঙ্ তারা-বাজির মত ধপ্ধপে সাদা, কোনোটা হল্দে, আবার কোনোটা লাল। আকাশের এক এক জায়গায় হয় ত বড় নক্ষত্র দেখিতে পাইবে না; সেখানকার সব নক্ষত্রই ছোট। মাঠের ওপারে কুঁড়ে ঘরটি হইতে প্রাদীপের যে একটু আলো আসিতেকে, ইহাদের আলো যেন তাহার চেয়েও অল্ল। আকাশের আর এক দিকে চাহিয়া দেখ, সেখানে যেন বড় নক্ষত্রদের বাজার বসিয়া গিয়াছে,—ছোট নক্ষত্রদের মধ্যে অনেকগুলি বড় নক্ষত্র ডগ্ডগ্ করিয়া জ্বাতিছেছে!

উপর দিকে তাকাইরা দেখ,—সাদা জল লইরা গঙ্গা নদীর মত যেন স্বর্গের একটা নদী আকাশের একধার হইতে আরম্ভ করিরা মাথার উপর দিয়া আর একধারে মিশিরাছে এবং তাহার স্রোতে হাজার হাজার তারার ক্ষুণ্য ভাসিতেছে! লোকে ইহাকে ছারাপথ বলে। বাস্তবিক্ট ইহা বেন স্বর্ণের পথের মত চলিয়াছে, কিন্তু ইহাতে ছায়া নাই; দেবতাদের পায়ের স্পর্লে ইহার ধূলামাটি সবই আলোর গুঁড়া হইয়া গিয়াছে! কত হাজার হাজার তারা ঐ পথের যাত্রী হইয়া পৃথিবীর দিকে মিটিমিটি চাহিতেছে, দেখিতে পাও না কি ? ইহাদের সংখ্যা কত গুণিয়া ঠিক্ করিতে পার কি ?

আকাশের আর এক দিকে তাকাইয়া দেখ,—ঠিক্ যেন কতকশুলি জ্বোনাকী পোকা জড় হইয়া একটা চাক বাঁধিয়াছে এবং তাহার
চঞ্চল আলো ধক্ ধক্ করিয়া জ্বনিতেছে; এ যেন আকাশের গলার
একখানা ধুক্ধুকি! দ্রে আকাশের গায়ে যে এক টুক্রা সাদা মেবের
মন্ত দেখা যাইতেছে,—তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ উহা মেব। কিন্তু
তাহা নয়, অতি দ্রের নক্ষত্রেরা ঐখানে জটলা পাকাইয়া আছে! তাই
তাহাদিগকে পৃথক পৃথক দেখা যাইতেছে না; উহাদের ক্ষীণ আলো
জ্বমাট বাঁধিয়া যেন একখণ্ড মেবের স্পষ্টি করিয়াছে। দ্রবীণ দিয়া
দেখিলে হাজার হাজার নক্ষত্র ঐ জায়গাতে ফুটিয়া উঠে!

আকাশের এই মৃত্তি কি তোমরা কথনো দেখ নাই ? যদি ভাল করিয়া না দেখিয়া থাক,—যে রাত্রিতে আকাশে চাঁদ থাকিবে না, কুয়াদা দোঁয়া মেঘ কিছুই থাকিবে না,—তথন একবার আকাশথানিকে দেখিয়া লইয়ো। এবং সেই সময়ে মনে মনে ভাবিয়ো, এই যে অসংখ্য নক্ষত্র আকাশের গায়ে রহিয়াছে, তাহারা আলোর বিন্দু নয়,—প্রত্যেকেই এক একটি মহাস্থ্য; আমাদের স্থেয়ের চেয়ে কেহ কেহ শতগুণ বড় এবং শত শত শুণ বেশি তাপ ও আলো মহাকাশে ছড়ায়!

তার পরে মনে করিয়ো, এই অসংখ্য মহা-সূর্য্যের কেহই একা আকাশে থাকে না। আমাদের পৃথিবী বৃহস্পতি শনির মত কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহ তাহাদ্বের চারিদিকে ঘুরিতেছে। ইহাদের দ্রন্থই বা কত! হাজার ছ'হাজার লক্ষ বা কোটি মাইল দ্বিদ্ধা তাহা মাপা যার না! ইহাদের স্বই যেন আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের অগোচর!

তোমরা যদি এই রকম চিস্তা করিয়া আকাশটিকে দেখিতে পার, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিবে এই স্পষ্টিখানি কত বড় এবং যিনি এই স্পষ্টিকে শাসনে রাখিয়া চালাইতেছেন, তাঁহার শক্তিই বা কি অপরিমের।

দীপালির দিন আদিয়াছে; সন্ধ্যার সময়ে ঘরে ঘরে শত শত দীপ জলিয়াছে; গ্রামথানি দীপে দীপে আচ্ছন্ন এবং আলোতে আলোতে ভরা! মনে কর এমন এক রাত্রিতে তোমরা বাড়ির ছাদে উঠিয়া আলো দেখিতেছ। এখন যদি দূরের একখানি বাড়ির হাজার প্রদীপের মধ্যে একটি প্রদীপ নিভিন্না যায়, তাহা হইলে তোমরা কি তাহা বুঝিতে পার প কথনই পার না। কারণ তাহাতে আলো কমে না এবং আলোর শ্রেণীও ভাঙে না। প্রত্যেক রাত্রিতেই ত আকাশে দীপালির উৎসব চলিতেছে! জ্যোভিষীরা বলেন, তাহারি কোটি কোটি প্রদীপের মধ্যে আমাদের স্থ্য একখানি ছোট প্রদীপ! সে যদি তাহার গ্রহ-উপগ্রহদের লইয়া এক দিন হঠাৎ নিভিন্না যায়, তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রস্থানার একটুও ক্ষয় হইবে না এবং অপর নক্ষত্রে যদি বুজিমান প্রাণী থাকে, তাহারা হয় ত স্থেয়ের এই অপমৃত্যুর খবরটা পর্যান্ত জানিতে পারিবে না। অনস্ত স্পৃষ্টির তুলনায় আমাদের স্থ্য কত ছোট ভাবিয়া দেখ। সেই স্থ্যেরই একটি অভি ছোট গ্রহের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আমরা এক একটি মানুষ !

ভোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, অনস্ত মহাস্থাদের মধ্যে যে মানুষ এত ছোট এবং এত তুচ্ছ, সে আবার অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডের খবর দিবে কি করিয়া! সত্যই মানুষ অসংখ্য নক্ষত্রের খবর দিতে পারে না; তাহার বুদ্ধিজ্ঞান যন্ত্রতন্ত্র স্প্রির বিশ্বালতা ও সীমা ঠিক্ করিতে গিয়া হার মানুন। সে তখন ক্তর্ক হইরা এই বিশ্বের মহিমা দেখে এবং বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে শত শত প্রণাম করে। কিন্তু মাসুষ বুদ্ধিমান জীব, কাজেই সে পশুদের মত আহারনিদ্রার সব সমর কাটাইরা দিতে পারে না; বাহা হঠাৎ বুঝিতে পারা যার না, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করে এবং যেখানে অন্ধকার সেখানে আলো ফেলিতে চার। এই রক্মে অনস্ত আকাশের অনস্ত নক্ষত্রলোকের অনেক টুক্রা-টাক্রা খবর মানুষ সংগ্রহ করিয়াছে। আমরা তাহাদেরি খবর একটু-আধ্টু তোমাদিগকে জানাইব।

### নক্ষত্রদের সংখ্যা

যে-স্ব নক্ষত্রকে আমরা এক-একটা স্বর্ধ্যের চেয়ে বড় বলিলাম, তাহারা সংখ্যায় কত এবং কত দূরে আছে বোধ হয় এই খবরগুলিই তোমরা প্রথমে জানিতে চাহিতেছ।

সংখ্যার কথা আগেই বলিয়াছি,—গুণিয়া শেষ করা যায় না। কিছ
তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, আমরা খালি চোথে যে-সব নক্ষত্র দেখিতে
পাই, তাহাদের গুণা যায় না। এই রকম নক্ষত্রের সংখ্যা ঠিক্ করা
হইয়াছে। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এমন অকশ্বা লোক কে আছে
যে, সমস্ত জীবনটা নক্ষত্র গুণিয়াই কাটাইয়া দিবে! কিন্তু অনেক দিন
আগে আমাদেরি মত একজন মানুষ নক্ষত্র গুণিয়াছিলেন, এবং সমস্ত
আকাশে ছয় হাজারের বেশি তারা দেখিতে পান্ নাই। তাহা হইলে
ভাবিয়া দেখ, আমরা এক সঙ্গে ছয় হাজারের অর্দ্ধেক অর্থাৎ তিন
হাজারের বেশি নক্ষত্র খালি চোথে দেখিতে পাই না। কারণ আমরা
এক সঙ্গে অর্দ্ধেক আকাশটাকেই দেখি, আর অর্দ্ধেক পৃথিবীর অন্তদিকে
খাকে।

কিন্ত দ্রবীণ দিয়া আকাশ দেখিতে আরম্ভ করিলে নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যার। ক্যোতিবীরা এই রকমে পঞ্চাশ কোটি স্থ্যের সন্ধান পাইরাছেন। ভাবিয়া দেখ, এই স্ষ্টিখানি কত প্রকাশু। কিন্তু এই সংখ্যার অধিক নুক্ষত্র যে আকাশে নাই, একথা কখনই বলা বাদু না। যেমন বড় বড় দ্রবীণ প্রস্তুত ইইতেছে, আমাদের জানা-শুনা নক্ষত্রের সংখ্যাও তেমনি বাড়িয়া চলিয়াছে। ছোট দ্রবীণে আকাশের যে জারগায় আগে একটিও নক্ষত্র দেখা যায় নাই, বড় দ্রবীণে চোথ লাগাইয়া এখন জ্যোতিষীরা সেখানেই হাজার হাজার নক্ষত্র খুঁজিয়া পাইতেছেন। বড় দ্রবীণে যেখানে কয়েকটি মাত্র নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল, দ্রবীণ দিয়া সেখানকার ফোটোগ্রাফের ছবি তুলিতে গিয়া, জ্যোতিষীরা ছবিতে হাজার হাজার নৃতন নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতে দেখিতেছেন। কাজেই হয় ত কোনো দিন আর এক রকম যন্ত্র দিয়া দেখিয়া জ্যোতিষীরা বলিবেন, নক্ষত্রদের সংখ্যা পঞ্চাশ কোটি নয়,—এক শত কোটি। নক্ষত্রদের সত্যই সংখ্যা হয় না।

# নক্তদের দূরত্ব

এই ত গেল সংখ্যার কথা; পৃথিবী হইতে নক্ষত্রদের দ্রত্বের কথা আরো আশ্চর্যা! পঞ্চাশ কোটি নক্ষত্রদের মধ্যে কেবল পঞ্চাশটি ছাড়া আর কাহারো দূরত্ব জ্যোতিষীরা স্থিরই করিতে পারেন নাই। এই পঞ্চাশটিই আমাদের কাছের নক্ষত্র, বাকি সকলেই এত দূরে আছে যে দূরত্ব স্থির করিতে গিয়া আমাদের যন্ত্র-তন্ত্র সকলি হার মানিয়াছে।

পঞ্চাশটি নক্ষত্র কাছে আছে শুনিয়া হয় ত ভাবিতেছ, পৃথিবী হইতে স্থ্য বা নেপ্চুন যত দ্রে আছে, উহারা বৃঝি ভাহারি হাজার বা লক্ষ গুণ দ্রে আছে। কিন্তু ভাহা নয়। যে নক্ষত্রটি সব চেয়ে আমাদের কাছে, ভাহারি দ্রখের কথা শুনিলে ভোমরা অবাক্ হইয়া যাইবে।

একটা জিনিদ আর একটা জিনিদ হইতে কতদ্রে আছে ঠিক্
করিবার জন্ম অনেক রকম মাপ-কাঠি আছে,—কেহ ইঞ্চি, ফুট, গজ
দিয়া মাপে; কেহ হাত দিয়া মাপে। দ্রত্ব বেশি হইলে, ছোট মাপকাটিতে কুলার না। তথন মাইল বা ক্রোশ দিয়া মাপিতে হয়। কিন্তু
নক্ষত্রেরা যে রকম দ্রে আছে, ভাহার হিদাব করিতে গেলে মাইলেও
কুলার না। এই দব দেখিয়া শুনিয়া জ্যোতিবীরা এক মজ্জার মাপ-কাঠি
প্রস্তুত করিয়াছেন।

বেমন রেলের গাড়ী বা বলুকের গুলি এক জারগা হইতে আর এক জারগার যাইতে সমর লয়, তেমনি আলো এক জারগা হইতে আর এক জারগার পৌছিতে কিছু সময় কাটাইয়া দেয়। তোমরা বোধ হয়
কথাটা বুঝিতে পারিলে না। মনে কর, তুমি ঘরের এককোণে একটা
আলো জ্বালাইলে, সেই আলোতে হঠাৎ সব ঘরই আলোকিত হইয়া
গেল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, ঘরের এক কোলে আলো
জ্বালাইবা মাত্র সেই আলো আর এক কোণে তথনি পৌছায় না। এক
জারগা হইতে আর এক জারগায় আলো ঘাইতে একটু সময় লয়।
হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, আলো এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়ালী
হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া চলে; এই বেগ কত ভয়ানক ভাবিয়া দেখ,
—আলো এই বেগে চলিয়া এক সেকেণ্ডে পৃথিবীকে আট বার ঘুরিয়া
আসিতে পারে। কিন্তু আমাদের ঘরগুলি দশ হাত বিশ হাত না হয়
ত্রিশ হাত লম্বা। কাজেই ঘরের এক কোণ হইতে আর কোণে পৌছিতে
যে, আলো সময় লয় তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না।

হুর্ঘ্য কত দূরে আছে তাহা তোমরা জান; বৈজ্ঞানিকেরা হিদাব করিয়া দেখিয়াছেন দেকেওে এক লক্ষ ছিয়ালী হাজার মাইল করিয়া চলিয়া হুর্ঘ্যের আলো পৃথিবীতে পৌছিতে প্রায় আট মিনিট সময় লয়। তাহা হইলে ব্ঝিতে পারিতেছ, যদি এখনি হুর্ঘ্য-লোকে একটা বড় রক্ষমের অমিকাও হয়, তাহা আমরা এখনি দেখিতে পাই না; আট মিনিটে উহার আলো পৃথিবীতে আদিয়া পড়িলে তবে তাহার খবর জানিতে পারি। পৃথিবী হইতে হুর্ঘ্য যত দূরে আছে, নক্ষত্রেরা তাহারই কোটি কোটি গুণ দূরে রহিয়াছে। তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, তাহাদের আলো পৃথিবীতে পৌছিতে কত সময় লয়।

এই রকমে দেখা গিরাছে, যে নক্ষত্রটি সব তেরে আমাদের কাছে, তাহার আলো পৃথিবীতে পড়িতে তিন বংসরের বেশি সময় লর। আর যাহার। খুব দ্রের নক্ষত্র, তাহাদের আলো আ্সিতে গুই শত, পাঁচ শত, এমন কি হাজার হুংহাজার বংসরও লাগে। কি ভরানক দূরত্ব

দ্রের নক্ষত্রে আজ যে আলো জ্বলিল, তাহা এক হাজার বা চু'হাজার বংসর পরে পৃথিবীতে আদিয়া পৌছিবে,—ইহা কি আশ্চর্যোর কথা নয় ? এই দ্রন্থকে কি কেহ কথনো মাইল বা জ্রোশে হিসাব করিয়া বইতে লিখিতে পারে ? লিখিতে গেলে বইন্নের একখানা পাতাই বোধ হয় আছে আছে ভরিয়া যায়। এই জন্মই জ্যোতিষীরা নক্ষত্রদের দ্রন্থ মাইলে বা জ্যোশে হিসাব না করিয়া, তাহাদের আলো কত বংসরে পৃথিবীতে আসিয়া পৌছায় বইতে কেবল তাহাই লেখেন।

যে নক্ষত্রটি সব চেয়ে আমাদের কাছে, তাহার আলো পৃথিবীতে আসিতে কত সময় লয় তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। তা ছাড়া যাহাদের দূরত্ব জানা আছে, তাহাদের আলো পৃথিবীতে পৌছিতে ত্রিশ, চল্লিশ বংসর পর্যান্ত সময় লয় জানা গিয়াছে। গ্রুব নক্ষত্রের আলো পৃথিবীতে আসিতে পথের মাঝে সাড়ে ছয়চল্লিশ বংসর কাটাইয়া দেয়।

### নক্ষত্রদের অবস্থা

তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, আকাশের নক্ষত্রদের দূরত্ব যথন এত বেশি তথন ভাহারা কি প্রকার অবস্থায় আছে বুঝি আমাদের জানা নাই। কিন্তু জ্যোতিধীদের ক্ষমতা আশ্চর্যা। যে-সব নক্ষত্রদের দূরত্ব বা আকার কিছুই জানিতে পারা যায় নাই, তাঁহারা একটি ছোট যন্ত্র দিয়া উহাদের অনেক খবরই বলিয়া দিয়াছেন। আলো পৃরীক্ষা করাই এই যন্ত্রের কাঞ্চ। কোন কোন জিনিস জ্বলিয়া আলো দিতেছে এবং ঐ-সব জিনিস কঠিন, তরল বা বাষ্প তাহা ঐ যন্ত্রে আলো পরীক্ষা করিয়া ঠিক্ করা যায়। এই রকমে জ্যোতিষীরা ঠিক্ করিয়াছেন, নক্ষত্রেরা সুর্য্যের মত নিজে-নিজেই উজ্জ্বল এবং ভয়ানক গ্রম। ইহাদের দেহে প্রথমে ধুমকেতুদের দেহের ভায় কেবল ছোট উল্লাপিও থাকে। পরে এই পিগুগুলি পরস্পরকে ধাকা দিয়া এমন গরম হইয়া পড়ে যে, শেষে জ্বলিয়া উঠে। নক্ষত্রদের আলো এই অগ্নিকাঞ্চেরই আলো। কিন্তু যে জ্বিনিস জলে ও পোড়ে তাহা কথনই কঠিন অবস্থায় থাকিতে পারে না—প্রথমে গলিয়া তরল হয় এবং শেষে বাষ্পের আকার পায়। জ্যোতিষীরা বলেন, যে-সব নক্ষত্রের বয়স হইয়াছে, তাহারা সত্যই এই রকম জনন্ত বাষ্পের আকারে আছে। ইহাদের অবস্থা ঠিক আমাদের সূর্য্যের মত। সূর্য্যের মত ইহারা সাদা আলো দের এবং চারিদিকে ভরানক তাপ ছাড়িতে থাকে। ইহাদেরো চেয়ে বে-ুসব নক্ষত্তের বয়স বেশি, ভাহাদের দেহে আর খণ্ড খণ্ড উল্লা বা বাষ্প বেশি থাকে না। দেহের স্থ

জ্ঞিনিসই একাকার হইরা শরীরের ঠিক্ মাঝ জারগার জমাট বাধিতে থাকে,—কেবল বাহিরেই একটা বান্পের আবরণ থাকিয়া যায়। এই অবস্থাতেও নক্ষত্রেরা জলে এবং আলো দেয়, কিন্তু আলো সাদা হয় না,—হল্দে লাল ইত্যাদি হইয়া পড়ে। আকাশে এ রকম রঙিন্ নক্ষত্রের অভাব নাই।

#### যমক নক্ষত্ৰ

তোমরা গলে শুনিষাছ, মহাপ্রলয়ের দিনে আকাশে ঘাদশ হর্যের উদ্দ্র ইইবে এবং আমাদের পৃথিবীথানি নাকি সেই বারোটা হর্যের তাপে ভত্ম হইরা বাইবে। গরাট কজদ্র সত্য জ্ঞানি না। কিন্তু আমরা দূরবীণ দিয়া আজও ঘাদশ হর্যের থবর জ্ঞানিতে পারি নাই। তোমরা হয় ত বলিবে, আকাশের কোনো কোনো জায়গায় ছোট বড় গাদা গাদা নক্ষত্রকে জড় হইয়া থাকিতে দেখা যায়, ইহারা কি ঘাদশ হর্যের চেয়ে সংখ্যায় বেশি নয় ? জ্যোতিবীরা কিন্তু একথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ছায়াপথের উপরে বা অন্ত কোনো জায়গায় নক্ষত্রদিগকে জড় হইয়া থাকিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা কাছাকাছি থাকে না।

একটা উদাহরণ দিলে জ্যোতিষীদের কথা তোমরা বুঝিতে পারিবে।
মনে কর, তুমি একটা মাঠের মাঝে দাঁড়াইরা আছ ; আধ্ মাইল দ্রে
একটা তাল-গাছ আছে এবং তার ঠিক্ পিছনে এক মাইল দ্রে একটি
বাড়ি দেখা যাইতেছে। এখন তুমি যদি বাড়িখানি ও তাল গাছটির দিকে
তাকাইতে থাক, তাহা হইলে উহাদিগকে কি রকম দেখিবে ? তাল
গাছটিকে বাড়ির গায়ে লাগানো দেখা যাইবে না কি ? জ্যোতিষীরা
বলেন, গাছ ও বাড়ির মধ্যে এক মাইল ভক্ষাৎ থাকিলেও আমরা দ্র
হইতে বেমন তাহাদিগকে গায়ে গায়ে লাগানো দেখি,—নক্ষ্রদের মধ্যে
কোটি কোটি মাইল ভক্ষাৎ থাকিলেও আমরা নাম্নে দাঁড়াইরা উহাদিগকে
ঠিক ঐ রক্ষেই কাছাকাছি দেখি।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, দূরবীণ দিয়া যদি আমরা কোনো জায়গায় হাজারটি নক্ষত্রকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে উহারা যে কাছাকাছি আছে, একথা বলা যায় না।

কাছাকাছি হাজার হর্ষ্যের সন্ধান আকাশে পাওয়া যায় না এবং ঘাদশ হর্ষ্যদেরও থুঁজিয়া বাহির করা যায় না। কিন্তু জ্যোতিষীরা অনেক জ্যোড়া স্থা্যের সন্ধান পাইয়াছেন এবং কোনো কোনো হানে তিন চারিট হ্র্যাকেও একত্র থাকিতে দেখিয়াছেন। যদি দ্রবীণ দিয়া আকাশ দেখিবার স্থ্রিধা হয়, তাহা হইলে একবার দ্রবীণে এগুলিকে দেখিয়া লইয়ো। খালি চোখে ইহাদিগকে জ্যোড়া বলিয়াবাধ হয় না, দ্রবীণে যুগল-মৃত্তি বাহির হইয়া পড়ে। তথন একটি নক্ষত্রই যমক ভাইয়ের মত হইটি কাছাকাছি নক্ষত্র ইইয়া পড়ে। ইহারা সত্যই কাছাকাছি থাকে এবং একটি অপরটিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে জগতে এই রকম জ্যোড়া জ্যোড়া হর্ষ্য পরস্পরকে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে জগতে এই রকম জ্যোড়া জ্যোজা হর্ষ্য পরস্পরকে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে লগতে এই ককম জ্যোড়া জ্যোজা হর্ষ্য পরস্পরকে ঘুরিয়া বেড়ায়। মেখানকার গ্রহ-উপগ্রহেরা কত আলোও তাপ পায় একবার ভাবিয়াদেখ। প্রত্যেক দিনই আকাশে জ্যোড়া হর্ষ্যের উদয়-অস্ত হইতেছে, এবকম ব্যাপার বড়ই অভ্ত নয় কি ? কিন্তু অভ্ত হইলেও জ্যাদীশরের এই প্রকাণ্ড স্থির মধ্যে হাজার হাজার যমক স্থ্য আছে। জ্যোতিষীয়া ইতিমধ্যে ইহাদের প্রায় বারো হাজারের সন্ধান পাইয়াছেন।

### নক্ষত্রদের আলো বাড়ে কমে কেন ?

পাৎলা মেবে ঢাকা পড়িলে চক্ত্র-সূর্য্য ও নক্ষত্রদের আলো কমিয়া যায়।
ইহার কারণ বেশ বুঝা যায়,—মেঘগুলাই উহাদের আলো আটুকাইয়া
দেয়। কিন্তু আকাশে মেঘ নাই, অথচ নক্ষত্রদের আলো হঠাৎ কমিয়া
গেল, এই রকমটি ভোমরা দেখিয়াছ কি ? বোধ হয় দেখ নাই, কিন্তু
অতি প্রাচীন কালের জ্যোতিষীরাও ইহা দেখিয়াছিলেন এবং আজকালকার জ্যোতিষীরা শত শত নক্ষত্রের আলো এই রকমে বাড়িতে
কমিতে দেখিয়াছেন।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, যথন-তথন ঐ রকমে নক্ষত্রদের আলো কমে। কিন্তু তাহা নয়, এক-একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর আলোর বাড়া-কমা হয়। কোনো নক্ষত্রে এই পরিবর্ত্তন দেখিবার জন্ম সত্তর বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, আবার কোনো কোনোটির পরিবর্ত্তন আড়াই দিনে, আট দশ দিনে বা এক বৎসরেই দেখা যায়।

পার্থ্ন্ রাশিতে "আলগল্" নামে একটি মাঝারি রকমের উজ্জ্ল তারা আছে; সেটির আলো প্রায় তিন দিন অস্তর ভয়ানক কমিয়া আসে। তথন তাহাকে একবারে মিট্মিট্ করিতে দেখা যায়। অস্ত্ত নয় কি? আরব দেশের প্রাচীন জ্যোতিধীরা এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া নক্ষএটিকে "দৈত্য তারা" বলিতেন। অবশ্র তাঁরা আলো পরিবর্ত্তনের কারণ জানিতেন না, দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া থাকিতেন। সিট্ন্ (Cetus) নক্ষত্রমশুলের একটা নক্ষত্রের নাম "মাইরা"। ভোময়া নক্ষত্রদের ম্যাপ দেখিয়া দক্ষিণ আকাশে এই নক্ষত্রকৈ অনায়াসে বাহির ক্রিতে পারিবে। এটি আরো মজার নক্ষত্র। সাধারণতঃ ইহাকে খুব উজ্জ্বল দেখা যার, কিন্তু দশ মাস অস্তর ইহার আলো এমন কমিয়া যায় যে, তখন তাহাকে খালি চোখে দেখাই যায় না,—দেখিতে গেলে চোখে দুরবীণ লাগাইতে হয়! মজার ব্যাপার নয় কি ?

আব্ধকালকার ব্যোতিষীরা নক্ষত্রদের এই রক্ষ আলো ক্ষা-বাড়া দেখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—ইহার কারণও আবিদ্ধার করিয়াছেন। তাহার কথা শুনিলে তোমরা অবাক হইয়া যাইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আকাশে যতগুলি উজ্জল জীবস্ত নক্ষত্র দেখা যায়, তার চেয়ে অনুজ্জন মরা নক্ষত্রই আকাশে বেশি আছে। জন্ম-মৃত্যুকে কেহই এড়াইতে পারে না। আজ যে হর্য্য এত তাপ-আলো দিতেছে, লক্ষ লক্ষ বংসর পরে সে তাহা দিতে পারিবে না, কারণ তথন তাহার তাপ ও আলোর ভাণ্ডার একেবারে থালি হইয়া পড়িবে,—হর্য্য নিভিন্না যাইবে। আমাদের চাঁদ ও বুধগ্রহ এই রকমেই নিভিন্না মরিয়া গিয়াছে। তাহাদের গায়ে একটুও তাপ নাই এবং নিজেদের আলো দিবার ক্ষমতাও নাই। পৃথিবী, মঙ্গল ও শুক্তেরও সেই দশা উপস্থিত হইতেছে।

তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, এই মহাকাশটা যেন গ্রহ-নক্ষত্রদের শ্মশান-ক্ষেত্র। জীব-জস্ক গাছ-পালা মরিলে পচিয়া নষ্ট হয়, লোকে পুড়াইয়া কেলে বা মাটিতে পুঁতিয়া রাখে। কাজেই তাহাদের মৃতদেহের একটু চিহ্নও পৃথিবীর উপরে থাকে না। কিন্তু অনাদি কাল হইতে যে হাজার হাজার নক্ষত্র নিভিয়া ঠাণ্ডা হইয়া মরিতেছে, তাহারা ত এরকমে নষ্ট হইতেছে না; মরিয়া গেলেও তাহাদের শুক্নো হাড়গোড়-সার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেহগুলা আকাশের অন্ধকারের মধ্যে যেথানে সেখানে ভুড়াইয়া থাকিতেছে। জীবন্ত নক্ষত্রদের সংখ্যা করা যায়, না হয় সংখ্যার

একটা আন্দান্ত করা চলে। কিন্তু মরা নক্ষত্রদের আর সংখ্যাই হয় না, অনস্কলাল ধরিয়া ভাহারা কেবল বাডিয়াই চলিয়াছে।

যাহা হউক আমরা নক্ষত্রদের যে আলোর বাড়া-কমার কথা বলিলাম, তাহা এই মরা নক্ষত্রদেরই কাজ। জোতিষীরা বলেন, যে-সব নক্ষত্রদের আলো বাড়ে কমে তাহাদের সকলেই যমক-তারা; কিন্তু ইহাদের হুটাই জীবস্ত নক্ষত্র নয়,—একটা মরা এবং আর একটা জীবস্ত। মরা নক্ষত্রদের আলো থাকে না, থাকে কেবল জীবস্ত নক্ষত্রদেরই। কাজেই যথন কালো মরা নক্ষত্রটি ঘুরিতে ঘুরিতে উজ্জল জীবস্ত নক্ষত্রটিকে ঢাকিয়া ফেলে, তথন হুগ্য-গ্রহণের মত নক্ষত্রেও ওক্ষল কোটা ছোট-থাটো গ্রহণ হইয়া পড়ে। কালো নক্ষত্র যদি উজ্জল নক্ষত্রের সবটাই ঢাকিয়া কেলে, তাহা হইলে সর্ব্বগ্রাস গ্রহণ হয়; তথন আলো একেবারেই দেখা যায় না। যদি অর্দ্ধেক বা সিকি পরিমাণে ঢাকিয়া ফেলে, তাহা হইলে আলোও অর্দ্ধেক বা সিকি কমিয়া আলে। ক্যোতিষীরা বলেন, জীবস্ত ও মরা নক্ষত্রদের এই রকম ঢাকাঢাকিও পুকোচুরি থেলাতেই তাহাদের আলোর বাড়া-কমা দেখা যায়।

### নক্ষত্রদের জন্ম

মরার কথাই বলিলাম, নক্ষত্রদের জন্মের কথা এখনো বলা হয় নাই।

শুল্ম ও মৃত্যু বড় মজার ব্যাপার; ইহারা ঠিক্ তালে তালে পা ফেলিয়া
পাশাপাশি না চলিলে সংসার টি কিয়া থাকে না।

বোধ হয় আমার কথাটি বুঝিলে না। এই বাংলা দেশে যে দশ্
কোটি আন্দান্ত লোক আছে, মনে কর আন্দ হইতে তাহাদের মৃত্যু রহিত,

হইয়া গেল, কিন্ত জন্ম যেমন চলিতেছে ঠিক্ সেই রকমেই চলিতে
লাগিল। বেশি দিন নয়, পঞ্চাশ বৎসর পরে দেশের অবস্থাটা কি হইবে
ভাবিয়া দেখ দেখি। তখন নিশ্চয়ই বাংলার মাটিতে পা রাখিবার
জায়গাটুও থাকিবে না,—মালুষে মালুষে সমস্ত দেশটা ভরিয়া যাইবে।
আবার মনে কর, যেন ভগবানের আজ্ঞায় বাংলাদেশের লোকেরা

ম্যালেরিয়া, কলেরা, হাম, বসস্তে যেমন মরিতেছে ঠিক্ সেই রকমই
মরিতে লাগিল, কিন্ত কেহ জন্মিল না। তাহা হইলে দেশের অবস্থা কি
দাড়াইবে ভাবিয়া দেখ। পঞ্চাশ ষাট্ বা সত্তর বৎসর পরে নিশ্চয়ই
দেখিবে, বাংলা দেশ শ্মশান হইয়া গিয়াছে,—মালুষের নাম-গন্ধও নাই! ১

তাহা হইলে ব্ঝিতে পারিতেছ, জন্মস্ত্যু তালে তালে পা ফেলিয়া না চলিলে সংসার থাকে না। আমাদের বাংলার মানুষ লইয়া যে কথা বলিলাম, আকাশের নক্ষত্রদের লইয়া ঠিক্ সেই কথাই বলা চলে। নক্ষত্রদের মধ্যে জন্ম লোপ পাইয়া যদি কেবল মৃত্যুই থাকিত, তাহা হুইলে এত দিনে একএকটি ক্ররিয়া সব তারা নিভিয়া গিরা জ্বাকাশটাকে অধীকার করিয়া ফেলিত। কিন্তু তাহা বথন হর নাই, ভবন মানিরা লইতে হয়, মানুষের জন্মমৃত্যুর মত নক্ষত্রদেরও জন্ম-মৃত্যু তালে তালে এক সঙ্গে চলে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, দুরবীণ খাটাইয়া বুঝি এখনি তোমাদিগকে নক্ষত্রদের জন্মগৃত্যু দেখাইব। কিন্তু তাহা পারিব না। মানুষ বাঁচে কত বংসর জ্ঞান ত,-সত্তর আশী নক্তৃই না হয় একশত বংসর পর্যান্ত। কিন্তু এমন কতকগুলি পোকা আছে, যাহারা হু' ঘণ্টা তিন ঘণ্টা মাত্র বাঁচে। এই অল সময়ের মধ্যেই তাহারা জনিয়া বড় হয়. বড়ো হয় এবং মরিয়া যায়। এখন যদি এই রক্ম একটি পোকার দল একটা পাড়া গাঁয়ে গিয়া কোমর বাঁধিয়া বলে, মানুষ কি রকমে জন্মে ও কি রক্ষে মরে দেখিতে হইবে, তাহা হইলে তাহারা কি সত্যই মানুষের জন্মমৃত্যু দেখিতে পায়। পাড়া গাঁয়ে রোজ মারুষের জন্মমৃত্যু হয় না। কাজেই আন্দালন করিয়া বদিতে বদিতেই এক ঘণ্টার মধ্যে পোকার দলের ভবলীলা সংবরণ করিতে হয় :--জন্মমৃত্যু দেখিবে কে ? নক্ষত্রদের তুলনায় মানুষের পরমায়ু ঠিক পোকার দলের পরমায়ুরই সমান। নক্ষত্রেরা বাঁচে লক্ষ লক্ষ বৎদর, মানুষ বাঁচে এক শত বৎদর। কাজেই আমরা যদি এই একশো বৎসরের পরমায়ু হাতে করিয়া এখনি দুরবীণ খাটাইয়া নক্ষত্রদের জন্মমৃত্যু দেখিতে যাই, তাহা হইলে একটা হাসির ব্যাপার হয় না কি ?

অরায় পোকাদের সঙ্গে মানুষের তুলনা করিলাম, কিন্তু তাহাদের বৃদ্ধি-বিবেচনা যে সত্যই পোকার মত নয়, একথা বোধ হয় তোমাদিগকে বৃমাইয়া দিতে হইবে না। মানুষের খুব উচ্চ বৃদ্ধি ও জ্ঞান আছে। তা ছাড়া বর্ত্তমানকে দেখিয়া অতীত কালের কথা বেশ আন্দাজ করিতে পারে এবং ভবিয়্যতে কি হইবে তাহাও সব দিক্ দেখিয়া গুনিয়া ঠিক্ জানিতে পারে। জ্যোতিবীয়া বর্ত্তমানের নানা ঘটনা দেখিয়া এই রক্ষেই নক্ষত্রদের জন্মবৃত্তান্ত দিখিয়াছেন।

আকাশের কোনো এক জায়গায় হঠাৎ একটা নৃতন নক্ষত্র দেখা দিল এবং তাহা শুক্র বা বৃহস্পতির মত উদ্ধান হইয়া জ্বলিয়া হু'মান চারমান পরে নিভিয়া গেল, এরকম ঘটনার কথা বোধ হয় তোমরা শুন নাই। আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু দেখি নাই। জ্যোতিষারা কিন্তু গত এক শত বৎদরে এই রকম সাত আটটি নক্ষত্র জ্বলিতে দেগিয়াছেন।

এই নক্ষত্রদের জন্মমৃত্যু বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। ডাক্তার এন্ডারসন্
ইংলণ্ডের একজন বড় জ্যোতিষী। ইংরাজ ১৯০১ সালে তিনি এই
রক্ষ একটি নৃতন নক্ষত্রকে বাহির করিয়াছিলেন। কোণায় কিছু
নাই, রাত্রি আড়াইটার সময়ে উত্তর আকাশের এক জায়গায় ইহা
জলিয়া উঠিয়াছিল। প্রথমে তাহার বিশেষ আলো ছিল না, কিন্তু
চতুর্থ দিনে দেটি প্রথম দিনের চেয়ে দশহাজার গুণ উজ্জল হইয়াছিল।
ভাবিয়া দেখ, আকাশের ক্রিয়ির্মি কি ত্র্যানক আগুন জ্বিয়াছিল।
ভাবিয়া দেখ, আকাশের ক্রিয়ির্মির কি ত্র্যানক আগুন জ্বিয়াছিল।
কিন্তু আগুন বেশি দিন থাকে নাই। জন্মের ঠিক্ পাচ ছয় দিন
পরে নক্ষত্রটির আলো কমিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং আট দিনে
দেটি একেবারে নিভিয়া গিয়াছিল। ১৯০১ সালের পরে আরো গোটা
ছই নক্ষত্রের এই রক্ষম জ্বলা ও নিভা দেখা গিয়াছে।

ইংরাজি ১৮৭৬ এবং ১৮৮৫ সালে যে ছটি ন্তন নক্ষত্রকে দেখা গিয়াছিল, দেগুলির কথা আরো আশ্চর্যা। এই নক্ষত্রগুলি হঠাৎ নিভিয়া যায় নাই, প্রায় একমাস ধরিয়া তাহাদিগকে আকাশে দেখা গিয়াছিল। আজও তাহারা আকাশে জলিতেছে। কিন্তু সাধারণ নক্ষত্রদের মত ইহাদিগকে থালি চোথে দেখা যায় না। দ্রবীণ দিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন, এক-একটা প্রকাণ্ড বাষ্পারাশি আকাশে জ্বলিতেছে।

ভাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, সকল নৃতন নক্ষত্র জন্মিয়াই মরে ুনা; কেহ কেহ বাঁচিয়াও থাকে।

়ু তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, আকাশের এক কোণে একটি

আলোর বিন্দু দেখা গেল, এবং হয় ত মাস-খানেক থাকিয়া নিভিয়া গেল। তাহা লইয়া এত হালামা কেন। কিন্তু চোথে একটুখানি দেখাইলেও ইহা কথনই সামান্ত আগুন নয়। এই সকল অগ্নিকাণ্ড আকাশের কোটি কোটি মাইল জুড়িয়া চলে। কাজেই জ্যোতিধীরা ঘটনাগুলিকে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। কেন আকাশের খালি জায়গায় হঠাৎ এই রকম আলো জলে, তাঁহারা বৎসরের পর বৎসর আলোচনা করিয়া তবে জানিতে পারিয়াছেন।

যাহা হউক, এদম্বন্ধে জ্যোতিষীরা যাহা বলেন, তাহা বড়ই আন্চর্যাঞ্জনক। উলাপিণ্ডেরা বাতাদের ভিতর দিয়া জােরে নামিবার সময়ে বাতাদের ঘদা পাইয়া জলিয়া উঠে, একথা তােমরা আগেই শুনিয়াছ; পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি লাগিলে আগুনের ফুল্কি বাহির ব্যুত্তাহা হয় ত স্বচক্ষেই দেখিয়াছট তেয়াভিষীরা বলেন, ন্ত্ন নক্ষত্রের তাঁপ ও আলাে সকলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জিনিসের ঠোকাঠুকি ইইতে উৎপদ্ধ হয়।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, মহাকাশে আবার এরকম ঠোকাঠুকি হইবে কি রকমে ! কিন্তু আকাশে বড় জিনিদের অভাব নাই। যে সব আলোহীন লক্ষ লক্ষ ঠাণ্ডা নক্ষত্র মরিয়া গিরা ভূতের মত আকাশের অন্ধকারে বেড়াইতেছে, তাহাদের কথা মনে কর। তাহাদের সব গিয়াছে, কেবল গতিটুকুই আছে। কাজেই ভরানক বেগে ইহারা যখন পরম্পরকে ধাকা দের, তথন কি কাণ্ড হয় ভাবিয়া দেখ দেখি। ছ'থানা রেলের গাড়ীতে ঠোকাঠুকি হইলে কি হয়, তোমরা শুন নাই কি ? তথন একথানা গাড়ীও আন্ত থাকে না। যথন ছ'টা বড় বড় ময়া নক্ষত্র ছ'দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া পরম্পরকে ধাকা দের, তথন তাহাদেরও ঐ রকম দশা হয়। ছ'টাই চুরমার হইয়া ভাতিয়া য়ায়। কেবল ইহাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভরানক আশুন জলে এবং আশুদে

তাহাদের দেহের মাটি-পাথর ধাতৃ সকলি জলিয়া পুড়িয়া বাষ্প হইরা



ধাকার পূর্বেব

পড়ে! এই জ্বলম্ভ বাম্পরাশিকেই আমরা দূর হইতে নূতন নক্ষত্তের আকারে দেখি।



ধাকার সময়ে

মরা নক্ষত্রেরা কি রকমে ধাকা পাইয়া জ্বলিয়া উঠে এখানে ভাহার চুইখানি ছবি দিলাম। ছবি দেখিলেই বুঝিবে মরা নক্ষত্রেরা যখন



ধাকার পরে

্পরস্পরকে একটুথানি ছুইয়া ধাকা দেয়, তথন ভাহাদের সমস্ত দেহ

ভাঙিয়া যায় না। কেবল যেটুকুতে ধাকা লাগে তাহাই জ্বলে ও পোড়ে। কাব্দেই এ রকম ঠোকাঠুকির আগুন বেশি দিন থাকে না, অল্ল দিনের মধ্যে ঠাপ্তা হইয়া নিভিয়া যায়। কিন্তু যখন একটা নক্ষত্র একবারে আর একটার গায়ে পড়িয়া ধাকা দেয়, তখন কাহারো রক্ষা থাকে না। নিমেষের মধ্যে হু'টাই সম্পূর্ণ ভাঙিয়া-চুরিয়া জ্বলিয়া উঠে। এই আগুন কয়েক দিনের মধ্যে কমিয়া যায় বটে, কিন্তু একবারে নিভে না। রাবণের/চিতার মত তাহা দাউ দাউ করিয়া লক্ষ লক্ষ্

জ্যোতিষীরা স্বচক্ষে এপর্যান্ত যে-সকল নৃতন নক্ষত্রের জন্ম দেথিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেবল ছইটারই দেহ জ্বলিতে দেখা যাইতেছে। এ কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়াছ। এই রকম আগুন আকাশের যেখানে-সেখানে দেখা যায়। যথন পৃথিবী ও চক্রস্থারে জন্ম হয় নাই, এরকম প্রাচীন কালেও নক্ষত্রদের ঠোকাঠুকি হইয়াছে এবং তথন যে-সব আগুন জ্বলিয়াছে তাহা নিভিয়া যায় নাই। আকাশের প্রায় পাঁচ হাজার জায়গায় এই রকম আগুনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। জ্যোভিষীরা এগুলিকে নীহারিকা (Nebula) বলেন। নামটি যতই মিষ্টি হউক না কেন, এগুলি যে সত্যই বড় বড় মরা নক্ষত্রদের চিতার আগুন, তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন।

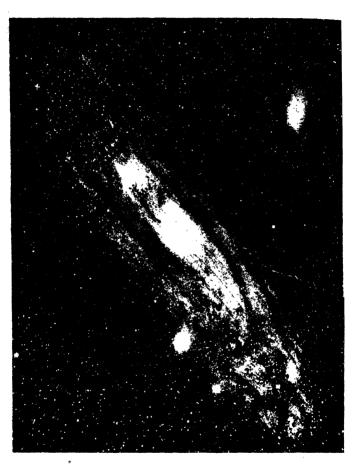

এনড়োমিডা-মগুলের নীহারিক।

## নীহারিকা

তোমরা বােধ হয় নীহারিকা দেখ নাই। ইহা আকাশের এক অভ্ত জিনিস। দূরবীণ ছাড়া এগুলিকে প্রায়ই দেখা যায় না; হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, যেন দূরবীণের ভিতরে একখানি সাদা উজ্জন মেঘ দেখা যাইতেছে। কিছু এগুলি যে মেঘ নয় বা দূরের নক্ষত্রদের লেপা আলো নয়, তাহা বেশ বুঝা যায়। বছু দূরে কোটি কোটি মাইল জায়গা জুড়িয়া যে বাঙ্গরাশি জ্বলিতেছে, তাহাকেই আমরা উজ্জন মেঘের মত দেখিতে গাই। তরল বা বাঙ্গীয় জিনিসের কোনো নির্দিষ্ট আকার থাকে না। নীহারিকার সর্ব্বাঙ্গে কেবল বাঙ্গ বা খুব ছোট ছোট জড়কণাই থাকে, এজন্ত তাহাদের সকলকে একই নির্দিষ্ট আকারে দেখা যায় না। কোনোটির আকার লম্বা, কোনোটি আংটির মত গোল, কোনোটি ইুন্তুপের পেঁচের মত। কিন্তু এই সব আকার দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নীহারিকাদের দেহের বাঙ্গরাশি স্থির হইয়া নাই। ঝড়ের বাতাস যেমন ছুটাছুটি করে, ইহাদের দেহের বাঙ্গরাশি ও জড়পিও যেন সেই রকমেই ছুটাছুটি করিতেছে ও ঘুরপাক খাইতেছে।

এখানে আমরা হুণটি নীহারিকার ছবি দিলাম। প্রথমটি
এন্ড্রেমিডা রাশির নীহারিকা। আকৃতি দেখিলেই বুঝিবে, যেন
ইহার দেহের বাম্পরাশি প্রচণ্ড বেগে এক গোলাকার পথে পাক্
খাইতেছে। ইহা আকাশের যে পরিমাণ জারগা জুড়িয়া আছে, তাহাতে
আমাদের সুর্য্যের রাজ্যের মত অস্ততঃ হুণ্ডাজার রাজ্য অনারাসে
শাকিতে পারে!

বিতীয় ছবিটি "কালপুরুষের" (Orion) নীহারিকার আফুতি কালপুরুষের কোমরের নীচে যে কয়েকটি নক্ষত্র আছে তাহাদেরি

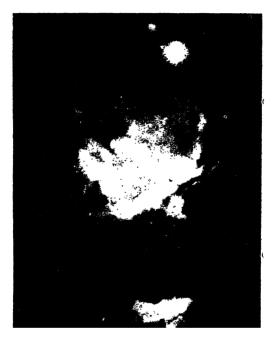

कालपूरुरयत नौशतिका

মধ্যে এই নীহারিকাটিকে দেখা যায়। ইহাও আকাশের এক প্রকাপ্ত স্থান জুড়িয়া জলিতেছে।

ভাবিয়া দেখ, আকাশের এক একটা জান্নগান্ন নীহারিকাগুলি কি কি ভন্নানক অগ্নিকাগুই করিতেছে !

আকাশে আগুনের অভাব নাই,—সূর্য্যে গ্রহ-উপগ্রহে ধুমকেতুতে উদ্ধাপিণ্ডে এবং নক্ষত্রে নক্ষত্রে যে কত আগুন জ্বলিতেহে, তাহা কল্পনাই করা যায় না। কাজেই নীহারিকায় আগুন আছে বিশ্বা জ্যোতিষীরা আশ্চর্য্য হন্ না,—ইহারা তাপ ত্যাগ করিয়া জ্বমাট বাঁধিলে যে এক একটি নক্ষত্রের স্পৃষ্টি করে, তাহা জানিয়াই অবাক্ হন।

তোমরা কোনো কারখানা-ঘর দেখিয়াছ কি ? কুমোরের কারখানায় কুমোররা মাটি ছানিয়া কত রকমের হাঁড়ি কলসী ও পুতুক

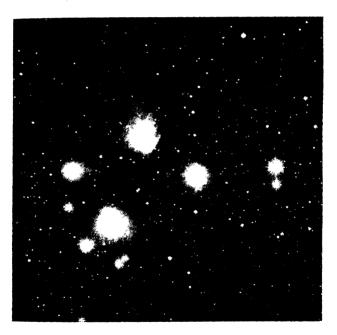

কুত্তিকা মণ্ডলের নীহারিকা

প্রস্তুত করে। কাঠের কারখানার ছুতার মিস্ত্রিরা কাঠ দিয়া কত জিনিস নির্মাণ করে। জ্যোতিষীরা বলেন, নীহারিকাগুলি বিধাতার এক একটা কারখানা-ঘর। যে-সব জিনিসে হুর্যা ও মহাহুর্যাদের গড়া যাইতে পারে, তাহা নীহারিকাগুলিতে মজুত থাকে। তার পরে যথন ঠাণ্ডা হইয়া জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করে তখন সেইগুলিই এক একটি সূর্য্য বা নক্ষত্রের সৃষ্টি করিতে থাকে।

বৃষ্টির জল মাটিতে পড়িলে তাহার অধিকাংশই নদী সমুদ্রে জমা হইয়া জ্রমে বাপা হয় এবং সেই বাপাই মেঘ হইয়া আবার রষ্টির আকারে মাটিতে পড়ে। রৃষ্টি হইতে মেঘ এবং মেঘ হইতে আবার রষ্টি, পৃষ্টির প্রথম হইতে চলিতেছে। জীবজন্ত গাছপালা মরিয়া মাটিতে মিশিয়া য়ায় এবং সেই মাটি হইতে থাছ সংগ্রহ করিয়া নৃতন জীবজন্ত গাছপালা বাঁচে। প্রকৃতির সব কাজেই এক রকম পুরাতন হইতে নৃতনের সৃষ্টি দেখা যায়। গ্রহনক্ষত্র-স্বর্যাদের জনম্ভূততে সেই নিয়মই চলে। যথন আকাশের মহাস্ব্যাগুলি তাপ ও আলো বায় করিয়া মরিয়া য়ায়, তথন আমরা ভাবি, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বৃঝি তাহাদের কাজ শেষ হইয়া গেল। কিন্তু তাহা হয় না,—মরা নক্ষত্রেরাই পরম্পেরকে থাকাধুকি দিয়া আবার জ্বলিয়া উঠে এবং এক একটি নৃতন নক্ষত্রের জন্ম দেয়। ভাবিয়া দেখ, বিধাতার কৌশল কি স্কুনর! যাহা পুরাতন এবং সংসারের সকল কাজের অযোগ্য তাহাই মৃত্যুর ভিতর দিয়া নৃতনকে জন্ম দেয় এবং তাহাতেই আমাদের এই অপূর্ব্ব স্টিখানি টি কিয়া থাকে। ইহা আশ্চর্য্য কর কি গ্

# সূর্য্য-জগতের উৎপত্তি

সূর্য্য ও আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রেরা যে, একই রক্ষের জ্যোতিক, তাহা আগে অনেক বার তোমাদিগকে বলিয়াছি। স্থ্য আমাদের কাছের জিনিস, তাই ইহার এত বড় আকার, এত তাপ ও আলো। নক্ষত্রেরা দূরে আছে, তাই তাহাদের তাপ বুঝা যায় না এবং আলো এত অল হয়।

তাহা ইইলে তোমরা বৃথিতে পারিতেছ, নক্ষত্রেরা যেমন একএকটা নীহারিকা হইতে জন্মিয়াছে, স্থা ও তাহার উপগ্রহেরা ঠিক্
সেই প্রকার একটা নীহারিকা হইতে জন্মিয়াছে। তাহা হইলে দেখ,—
যে পৃথিবীতে আমরা এখন বাস করিতেছি, তাহার মাটি-পাথর এমন কি
তোমার আমার দেহের অণুপরমাণু এক দিন প্রকাণ্ড নীহারিকার
আকারে আকাশে জ্বলিয়া জ্বলিয়া ঘূরপাক্ খাইত। কত দিন এই
রকম জ্বলা-পোড়া চলিয়াছিল জানি না,—হয় ত কোটি কোটি বৎসর
চলিয়াছিল এবং তার পরে ঠাণ্ডা হইয়া, স্থা,বুধ, শুক্র, পৃথিবী, চক্র,
মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহদের স্পৃষ্ট করিয়াছিল।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, একটা প্রকাণ্ড নীহারিকা ঠাণ্ডা হইলে, একটা জিনিদেরই স্পষ্টি করিতে পারে; সুর্য্যের চারিদিকে যে ছোট-বড় আটটি গ্রহ এবং যে-সব উপগ্রহ আছে, তাহাদের উৎপত্তি কি রকমে হইল ? জ্যোতিষীরা এই প্রশ্নের উত্তর দিরাছেন এবং উত্তর দিতে পিরা ্রৈ-সকল কথা বলিরাছেন, তাঁহা বড়ই আশ্রেষ্য । সূর্যা এখন আকাশের যে জায়গায় গ্রহ-উপগ্রহদের লইয়া আছে, তাহা কত বড় আগেই তোমাদিগকে বলিয়ছি। জ্যোতিষীরা বলেন, এই প্রকাণ্ড জায়গা জুড়িয়া স্প্টির পূর্ব্বে একটি বড় নীহারিকা জ্বলিত এবং তাহার বাপারাশি ঝড়ের বাতাদের মত পাক্ থাইত। তোমরা বৃঝিতেই পারিতেছ, যে বাপারাশি আকাশের এতটা জায়গা জুড়িয়া থাকে, তাহা কখনই খুব ঘন হইতে পারে না। ঐ নীহারিকার বাপা প্রথমে ঘন ছিল না; হয় ত তাহা আমাদের বাতাদের চেয়েও হাল্কা ছিল।

এখানে একটি নীহারিকার ছবি দিলাম। এটি উত্তর আকাশের

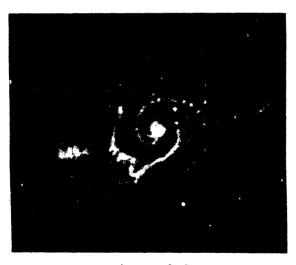

ভেনেটিস মণ্ডলের নীহারিকা

একটি নক্ষত্রমণ্ডলে (Canes Venetice) আছে, আকৃতি দেখিলেই বুঝিবে ইহার দেহের বাষ্পারাশি কি রক্ম বেগে পাক্ খাইভেছে ট

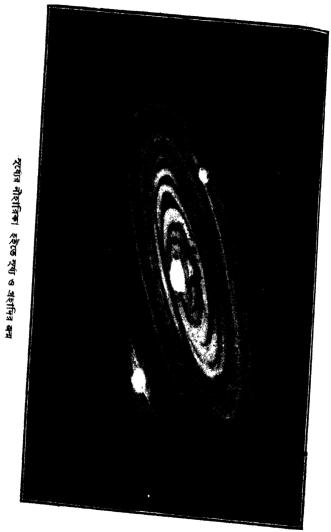

স্ক্রোতিষীরা অনুমান করেন, হুর্য্যের নীহারিকার হালক। বাষ্পরাশি এই রক্ষেই জ্বলিয়া জ্বলিয়া ঘুরিত।

কোনো গরম জিনিসকে ঠাগু। করিলে কি হয় তোমরা তাহা
আগে শুনিয়াছ;—ঠাগু। করিলে পূর্বের আকার আর থাকে না, তাহা
ছোট হইয়া আসে। লক্ষ লক্ষ বৎসর তাপ ছাড়িয়া সূর্য্যের নীহারিকার
অবহাও তাহাই হইয়াছিল,— দেটি আকারে ছোট হইয়া আগেকার
চেয়ে অনেক জোরে বন বন করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ভোমরা হয় ত ব্বিজ্ঞাদা করিবে, আকারে ছোট ইইল বলিরা আগের চেয়ে কেন ব্বোরে ঘুরিবে ? তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তর এখন দিতে পারিব না। তোমরা বড় ইইয়া যখন অনেক শক্ত শক্ত অঙ্ক ক্ষিতে পারিবে, তখন এই প্রশ্নের উত্তর জানিতে পারিবে।

মনে কর, তোমরা একটু শক্ত কাদা দিয়া যেন একটি ভাঁটা বা বল্ প্রস্তুত করিলে এবং ভিতরে একটা কাঠি চালাইয়া ভাঁটাকে জােরে ঘুরাইতে লাগিলে। এই অবস্থায় নরম ভাঁটার আক্রতি কিরকম হইবে একবার মনে ভাবিয়া দেগ দেখি। ঘুরপাক্ খাইয়া দেটি কখনই আগেকার মত গােলাকার থাকিবে না, জিনিদটার উপর ও নীচের দিক্ চেপ্টা হইয়া ঘাইবে। জােতিষীরা বলেন, স্থাের নীহারিকা খুব জােরে ঘুরিতে আরম্ভ করিলে, তাহার ঠিক্ ঐ দশাই হইয়াছিল;— উহার উপর ও নীচের দিক্ চেপ্টা হইয়াছিল এবং শেষে চেপ্টার পরিমাণ এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, সমস্ত নীহারিকার থানিকটা অংশ গাড়ীর চাকার মত আক্রতি লইয়া থিদিয়া পভিয়াছিল।

ভোমরা হয় ত মনে করিতেছ, প্রব্যের নীহারিকা হইতে চাকার মত একটা অংশ একবারই খণিয়াছিল। কিন্তু জ্যোতিষীরা তাহা বলেন না। পুছরিণীর জ্বলে চিল ফেলিলে, চিলের জায়গা হইতে কিরকম বার বার গোলাকার চেউ উইপন্ন হয়, তোমরা কি তাহা দেখ নাই ? মৃল নীহারিক। হইতে এই রকমেই বারে বারে চাকার মত অংশ থসির।
পাঁদ্ধরাছিল এবং সেই সব চাকার বাল্প ক্রমে ক্রমে ক্রমাট বাঁধিরা,
নেশ চুন্ ইউরেনদ্ শনি বৃহস্পতি মঙ্গল প্রভৃতি আটটি এহের স্বষ্টি
করিয়াছিল। এই রকমে গ্রহদের স্বষ্টি হইলে মূল নীহারিকার বে অংশ
মাঝে অবশিষ্ট ছিল, এখন তাহাই সুর্য্যের আক্রতি লইয়া গ্রহদের মাঝে
দাঁদ্যাইয়া আছে। গ্রহেরা আসল নীহারিকার যে-সকল অংশ পাইয়াছিল,
তাহা অভি অয়, ভাই বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল প্রভৃতি ছোট গ্রহেরা
তাপ ভাগে করিয়া শীঘ্রই ঠাণ্ডা হইতে পারিয়াছে; বৃহস্পতি, শনি,
ইউরেনদ্, নেপ চুনের দেহ বড় হইলেও ভাহারাও প্রায় ঠাণ্ডা হইয়া
আদিয়াছে। কিন্তু সুর্য্যের ভাগে আসল নীহারিকার যে অংশ পড়িয়াছিল,
তাহা গ্রহদের ভাগের মত অয় ছিল না, তাই স্ব্যা এখনো ঠাণ্ডা হইডে
পারে নাই।

কোনো অথগু নীহারিকা হইতে সূর্য্য ও গ্রহদের স্পৃষ্টির যে কথা বলিলাম, তোমরা তাহা বৃঝিতে পারিলে কি না জানি না। এখানে যে হু'খানি ছবি দিলাম তাহা দেখিলে কতকটা বৃঝিবে বলিয়া মনে করিতেছি।

ক্রমাগত ঘুরপাক দেওয়াতে কি রকমে নীহারিকা হইতে এক একটা চাকার মত অংশ থসিয়াছিল, ২২৭ পৃষ্ঠার ছবিটি হইতে ভোমরা ভাষা বুঝিবে।

ছবির মাঝখানে স্থ্যকে দেখিতে পাইবে। ইহা ঘুরপাক্ থাইভে থাইতে প্রার ঝোল হইয়া পড়িয়াছে। নীহারিকা হইতে সকলের আগে বে চাকাটি বাহির হইয়াছিল, তাহার বাষ্প প্রার সম্পূর্ণ জমাট বাধিয়া একটি গ্রহের স্থিটি করিয়াছে। ইহা নেপচুন্। তার পরে যে চাকাটি আছে, ভাহার সকল অংশ এখনো জমাট হয় নাই,—জমাট বাধা স্থক হইয়াছে মাত্র। ইহা ইউরেনস্। এই সব ছাড়া স্থ্যের প্লায়ে-লাপা আরো কভক্তালি চাকা ছবিতে দেখিবে,—এগুলি শনি বৃহম্পাছি

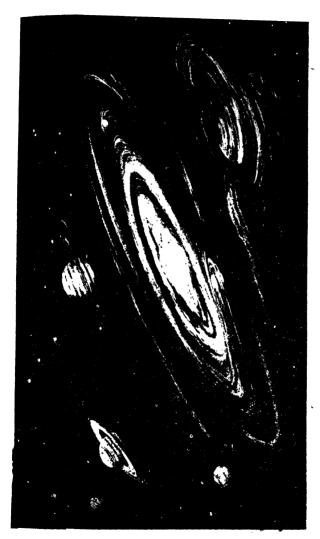

ৰীহারিকারাশি হইতে হর্ঘ পুথিবী ইত্যাদি এহ-উপএহের লম

মঙ্গল ইত্যাদির চাকা; জমাট বাঁধিতে পারে নাই বলিয়া, তাহাদের বাষ্পরাশি এথনো ছড়াইয়া আছে।

দ্বিতীয় ছবিটি দেখিলে নীহারিকা হইতে স্থ্য-জগতের স্ষ্টির কথা তোমরা আরো ভালো করিয়া বৃঝিবে। বইয়ের পাতার ক্ষুদ্র জায়গাটুকু আকাশের গ্রুহাত দশহাত জায়গা নয়, ইহার প্রসার কোটি কোটি মাইল। স্ষ্টির আগে দেখানে জ্বল্স নীহারিকার বাষ্প ছুটাছুটি করিত; — ছবিটিকে ভাল করিয়া দেখিলে তাহা বৃঝিতে পারিবে। এই আগুনের ঝড়ের মধ্য দিয়াই যে, আমাদের এমন স্থল্পর পৃথিবীখানি জিয়ায়ছিল, একথা যেন মনে করিতেই ইচ্ছা হয় না। কিস্ক জ্যোতিষীরা ইহাই শত শত বৎসর দেখিয়া শুনিয়া চিস্তা করিয়া স্থির করিয়াছেন, কাজেই তাহাতে আর অবিশ্বাস করা যায় না।

ছবিতে দেখ, ইউরেনস্ ও নেপচুনের জন্ম হইয়া গিয়াছে, তাহারা এখন নীহারিকার ঘূর্ণিপাক্ হইতে যেন দ্রে পড়িয়া আছে। শনি ও বৃহস্পতিও প্রার তাহাদের নিজের মূর্ত্তি পাইয়াছে। কিন্তু মঙ্গল, পৃথিবী, শুক্র ও বৃধ এখনো নীহারিকার ঝড়ের মধ্যে ডুব দিয়া আছে।

একটি অবয়বহীন জ্বলম্ভ নীহারিকা হইতে এই রকম পুর্যা ও গ্রহদের উৎপত্তি আশ্চর্যা ব্যাপার নয় কি ?

### নক্ষত্ৰ চেনা

আকাশে চোথে যে ছন্ন হাজার আন্দাজ নক্ষত্র দেখা যায়, জ্যোতিধীরা তাহাদের সকলেরি হিসাব রাখেন। শুধু তাহা নয়, প্রত্যেকেরই এক-একটা নাম দিয়া তাহা কেতাবে ও নক্ষত্রদের ম্যাপে শিথিয়া রাখেন।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, গোটা পাঁচিশ নাঁন আমাদের মনে রাখা যথন কঠিন, ছয় হাজার নক্ষত্রের নাম মনে রাখিবার জন্ত বুঝি জ্যোতিবীরা রাত্রি জাগিয়া নাম মুখস্থ করেন। কিন্তু তাহা করিছে হয় না।

পৃথিবীতে কত গ্রাম ও নগর আছে ভাবিয়া দেখ দেখি। গ্রামের কথা ছাড়িয়া তোমরা যদি বড় বড় সহরগুলির একটা হিসাব কর, তাহা হইলে সহরের সংখ্যা ছয় হাজারের বেশি হয় না কি ? কিন্তু ইহাদের নাম আমরা মনে রাখিতে চেষ্টা করি না। আমরা পৃথিবীকে কখনই একটিমাত্র দেশ বলিয়া মনে করি না, সমস্ত হুলভাগকে খণ্ড করিয়া ভাগ করি এবং এক-একটা ভাগের এক-একটা নাম দিই। তার পর কেতাবে ও ম্যাপে তাহাদের নাম লিখি। এই সব নাম আমাদের প্রায়ই মনে থাকে। মনে না থাকিলে ম্যাপ দেখিয়া বই খুলিয়া কোথার কোন সহয় আছে ঠিকু করি।

নক্ষত্র চিনিবার স্বস্তু স্ব্যোতিষীরা ঠিক্ ঞুরকমই করেন। তাঁহার। সমস্ত আকাশটাকে খণ্ড থণ্ড করিয়া ভাগ করেন এবং এক-একটা ভাগকে এক-একটা নক্ষত্র-মণ্ডল বা রাশি বলেন। তার পরে প্রত্যেক ভাগের কোধার কোন নক্ষত্রটি আছে, আকাশের ম্যাপে লিখিরা রাখেন এবং বড় বড় নক্ষত্রদের এক-একটা নামও দেন। কেহ নক্ষত্র চিনিতে গেলে, তাঁহারা আকাশে দেই নক্ষত্র-মণ্ডলগুলিকে দেখান এবং তাহাদের মধ্যে যে-সব নক্ষত্র আছে তাহাদের নাম শিখাইয়া দেন।

পৃথিবীকে কি রকমে ভাগ করা হয়, তোমরা ভূগোলে তাহা পড়িয়াছ। এক এক রাজা যে জায়গাটুকুতে রাজত্ব করেন, দেই জায়গাগুলিকে প্রায়ই এক একটা দেশ বলা হয়। যেমন এ অঞ্চলে ইংরাজ যেটুকুতে রাজত্ব করেন, তাহা ভারতবর্ষ; কাবুলের আমীর যে সংশের রাজা তাহা আফগানিস্থান; মিকাডো যেটুকু শাসন করেন, তাহা জাপান। কিন্তু আকাশে ত আর এ রকম রাজা নাই এবং রাজ্যও নাই; কাজেই জ্যোতিষীরা আর এক রকমে আকাশকে ভাগ করিয়াছেন।

নক্ষত্রগুলিকে তোমরা যদি কিছুক্ষণ ভাল করিয়া দেখিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, এক জারগার কতকগুলি নক্ষত্র মিলিয়া যেন একগাছি মালার মত হইয়া রহিয়াছে। আর এক জারগার হয় ত দেখিবে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে মিলিয়া যেন বেশ একটা তিন কোণা বা চারি কোণা জিনিদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শরৎকালে যথন সাদা মেঘ আকাশে ভাসিয়া বেড়ায়, তথন মেঘে কত রকম আক্রতি কল্পনা করা যায় দেখ নাই কি ? একটা মেঘকে হয় ত ঠিক্ হাতীর মত দেখা গেল, কিছুক্ষণ পরে তাহা একটা গোরু বা বুড়ো মানুষের মত হইয়া দাঁড়াইল। এনরকম মেঘের থৈলা অনেক সময়েই দেখা যায়। জ্যোতিষীরা আকাশের নক্ষত্রদের লইয়া ঐ রকমই এক-একটা অন্তত আক্রতির কল্পনা করিয়া থাকেন।

়ু তাহা হইলে বুঝা ষাইতেছে, আকাশে রাজা বা রাজ্য না

ধাকিলেও, তাহার জারগার জারগার নক্ষত্রেরা মিলিয়া বে-সব আরুতির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আছে। জ্যোতিবীরা এই সব আরুতিকে মনে রাথিয়া আকাশকে নানা অংশে ভাগ করেন এবং কতকগুলি নক্ষত্র একত্র হুটুরা আকাশের বেখানে একটা ভেড়ার মত চেহারা পাইয়াছে, তাহাকে মেষরাশি বলেন; যেখানে ষাঁড়ের মত চেহারা পাইয়াছে তাহাকে রুষরাশি বলেন এবং যেখানে বিছার মত আরুতি করিয়াছে তাহাকে রুশ্চকরাশি বলেন। এই রুক্ম রাশিতে এবং নক্ষত্র মণ্ডলে সমস্ত আকাশ ভাগ করা রিয়াছে। কেবল ইহাই নহে, কোন কোন নক্ষত্র মিলিয়া আকাশের কোন অংশে মেষ, রুষ, বিছা প্রভৃতির মত ছইয়া আছে, জ্যোতিবীরা তাহাও ম্যাপে আঁকিয়া রাখেন। যাহারা নক্ষত্র চিনিতে চায়, তাহাদিগকে সেই ম্যাপ দেখাইয়া আকাশের কোণায় মেষরাশি, কোথায় রুয়রাশি আছে, তাহা দেখাইয়া দেন।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে নক্ষত্র চেনা খুব শক্ত নয়। মনে কর, কেহ জিজ্ঞানা করিল, জাপানের টোকিয়ো সহর কোথায় । যাহার ভূগোল জানা আছে, সে কানাডা বেল্জিয়ন্ ইংলগু বা চীন দেশে থোঁজ না করিয়া, প্রথমেই জাপান দেশটিকে ম্যাপে দেখে এবং শেষে টোকিয়ো সহরকে আঙুল দিয়া দেখায়। সেই রকম যদি কেহ জিজ্ঞানা করে বুষরাশির রোহিণী নক্ষত্র কোথায়,—তাহা হইলে যাহার নক্ষত্র চেনা আছে, সে কোনো দিকে না তাকাইয়া আকাশের যেখানে বুষরাশি আছে, তাহার খোঁজ করে এবং তার পরে সেখানে রোহিণী নক্ষত্রকে ধরিয়া কেলে।

পৃথিবীতে রাজার সংখ্যা খুব বৈশি নয়, কাজেই রাজ্যের সংখ্যাও বেশি নয় : কিন্তু জ্যোভিষীরা আকাশকে যে-সব মণ্ডল বা রাশিতে ভাগ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা অনেক। ক্যাল্ডিয়ান নামে এক অতি প্রাচীন জাতি নক্ষত্রদের লইয়া সর্ব্বপ্রথমে নানা আক্তির্থ করনা করিতেন। মেষপালন ইংগাদের কাজ ছিল। তাঁহারা এখনকার লোকদের মত লেখাপড়া জানিতেন না এবং গ্রহনক্ষত্রদের গতিবিধির কথাও বুঝিতেন না। বাঘ-ভন্নকের মুখ হইতে ভেড়াগুলিকে রক্ষা করিবার জন্ম তাঁহারা খোলা মার্ফের মধ্যে শুইরা রাত জাগিরা পাহারা দিতেন এবং নক্ষত্রদের দেখিয়া তাহাদের এক-একটা আক্বতি কল্পনা করিতেন। এই রক্ষমে তাঁহারা দিহে ভল্লক ছাগল কুকুর প্রভৃতি জীবজন্তুর নামে আকাশকে অনেক ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আজকালকার জ্যোতিবীরা দেই ক্যাল্ডিয়ান্দেরই ভাগকে মানিয়া চলিতেছেন। আমরা ভোমাদিগকে আকাশের সকল নক্ষত্র-মগুলের কথা বলিব না, কেবল প্রধান প্রধান গোটাকতকক্ষে চিনিবার উপায় বলিয়া দিব।

ভোমরা উত্তর-আকাশের সপ্তর্ষি নামে নক্ষত্র মণ্ডলকে দেথিয়াছ

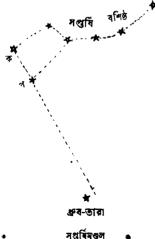

সময়ে তোমরা এই মণ্ডলকে উত্তর আকাশের খুব উপর দিকে দেখিতে পাইবে এবং জ্যৈষ্ঠ-আবাঢ় মাদ

চৈত্র-বৈশাথ মাসে সন্ধার

সাজানো দেখা যায়।

কি ? সাতটি বড় বড় নক্ষত্রকে
লইয়া এই মগুলটি হইয়াছে। এথানে
সপ্তর্ষিমগুলের একটা ছবি দিলাম।
ইহার সাতটি নক্ষত্র কেমন স্থল্পরভাবে সালান আছে দেখিতেছ।
যথন উত্তর-আকাশে সপ্তর্ষির উদয়
হয়, তথন নক্ষত্রগুলিকে ঐ রকমেই

সপ্তর্ষিমণ্ডল 
পাহবে এবং জ্যে**ন্ত**-আবাঢ় মাদ
ইইতে তাহাকে এক-একটু করিয়া পশ্চিমে হেলিতে দেখিবে। তার

পরে ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক শ্বগ্রহারণ এই চারি মাসের সন্ধ্যাকালে যদি তোমরা সপ্তর্মির খোঁব্র কর, তাহা হইলে তাহাকে দেখিতেই প্রাইবে না। পৌষ মাসে খোঁব্র করিলে সন্ধ্যার সমরে আকাশের উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে ইহাকে এক-একটু করিয়া উপরে উঠিতে দেখিবে।

বে ছবি দেওয়া গেল তাহার সহিত মিলাইয়া তোমরা হয় ত সপ্তর্বিকে চিনিতে পারিবে। যদি চিনিতে না পার, ভবে যাঁহারা একটু-আধটু জ্যোতিবের কথা জানেন তাঁদের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়ো, ভিনি সপ্তর্দিমগুলকে চিনাইয়া দিবেন। ·

ত্বই হাজার আড়াই হাজার বৎদর আগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের।
সপ্তর্ষিকে বেশ ভাল করিয়া জানিতেন এবং ইহার সাতটি নক্ষত্রের
মরীচি, অত্রি, অঞ্চিরা, পুলস্তা পুলহ, ক্রতু, এবং বশিষ্ঠ এই সাতটি নাম
দিয়াছিলেন। এগুলি আমাদের দেশের বড় বড় ঋষিদের নাম। এই
জন্মই এই সাতটি তারা আকাশের যে জায়গাতে আছে, তাহাকে সপ্তর্ষিমগুল বলা হয়।

ইংরাজ-জ্যোতিধীরাও সপ্তর্ধির সাতটি তারার এক-একটি নাম রাখিরাছেন; কিন্তু সেগুলি দেবতা বা ঋষিদের নাম নয়। তাঁহারা ইহাকে সপ্তর্ধিমগুল না বলিয়া ভল্লুক-মগুল বলিয়াছেন। সাতটি নক্ষত্রে মিলিয়া একটি ভল্লুকের আকৃতি করিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের মনে হইয়াছিল। শেষের তিনটি তারাকে তাঁহারা ভল্লুকের লেজ বলেন।

সপ্তর্ষির একটি তারা বড় মজার। ইহাকে আমাদের জ্যোতিষীরা বশিষ্ঠ বলেন। পরিষার রাত্রিতে তোমরা যদি বশিষ্ঠকে তাল করিরা দেখ, তাহা হইলে উহার ঠিক্ গারে একটি খুব ছোট নক্ষত্র দেখিতে পাইবে। এটির নাম "অরুদ্ধতী''। অরুদ্ধতী বশিষ্ঠের স্ত্রী। সকলের, ভাগ্যে কিন্তু ঐ ছোট নক্ষত্রটিকে দেখা ঘটে না। যাহাদের দৃষ্টিশক্ষি খুব ভাল তাহারাই অক্লমতীকে দেখিতে পার। তোমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবে।

তোমরা ঞ্ব-ভারার বোধ হর নাম গুনিরাছ। সব তারা রাত্রিতে সরিতে সরিতে পশ্চিমে অন্ত বার, কিন্তু গ্রুব তারার অন্ত নাই,—উদর্বও নাই। আজ তাহাকে যেখানে দেখিতেছ, এক শত বৎসর পরে, হর ত হাজার বৎসরও পরে জাহাকে ঠিক সেই জারগাতেই দেখা যাইবে। সপ্তর্ধি দিয়া এই তারাটিকে বেশ চেনা যার। ছবিতে সপ্তর্ধির "ক" ও "খ" নামে যে ঘুটি তারা দেখিতেছ, তাহারা শ্রুব নক্ষত্রের সহিত্ত সর্ব্বদাই প্রায় এক রেখার থাকে।

"ক" ও "খ"কে যোগ করিয়া তোমরা মনে মনে একটা রেখা কল্পনা কর এবং তার পরে এই রেখাকে নীচের দিকে বাড়াইয়া দাও। এই রকম করিলে রেখাটিকে একটি মাঝারি রকমের উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছ দিয়া যাইতে দেখিবে। এই নক্ষত্রটিই গ্রুব-তারা। ইহা পৃথিবী হইতে অনেক দ্রে আছে; সে দূরত্ব এত বেশি যে তাহার আলো পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতে পথের মাঝেই সাতচল্লিশ বৎসর কাটাইয়া দেয়।

ঞ্ব-তারা আকাশের ঠিক্ উদ্ভরে থাকে এবং সপ্তর্বিমণ্ডলও উদ্ভর আকাশে ঘূরিয়া বেড়ায়। যদি গাড়ীতে বা নৌকায় যাইতে যাইতে রাত্রির অন্ধকারে ডোমাদের কখনও পথ ভূল হইয়া যায়, তাহা হইলে এই সব নক্ষত্রদের দৈখিয়া তোমরা অনায়াদে দিক্ ঠিক করিছে পারিবে। অকুল সমুদ্রে যখন জাহাজ চলে, রাত্রির অন্ধকারে দিক্ ঠিক করা বড় কঠিন হয়। জাহাজের কাপ্তেনেরা এই রকমে নক্ষত্র দেখিয়াই পথ চিনিয়া লন। দিনের বেলায় যখন তারা দেখা যায় না, তখন স্থাকে দেখিয়া দিক্ ঠিক কুরিতে হয়।

ু উত্তর আকাশে ক্যাগোপিয়া (Cassiopeia) নামে একটা বড়

মঞ্জার মণ্ডল আছে। ইহার ভিতরকার নক্ষত্রগুলিকে সারি বাঁধিয়া ঠিক ইংরাজি অক্ষর "M-" বা "W-"এর মত থাকিত্তে দেখা যার। এথানে ক্যাদোপিয়ার একটা ছবি দিলাম। ইহা সপ্তর্যিমগুলের ঠিক

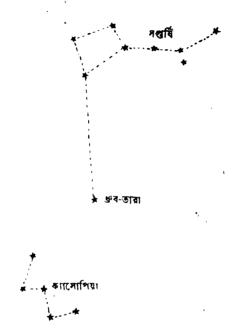

উল্টা দিকে থাকে। অর্থাৎ ধ্রুব-ভারার একদিকে সপ্তর্ষি এবং **ভাইনির** ঠিক উল্টা দিকে ক্যামোপিয়াকে দেখা যায়। কাব্রেই বৎসরের বে মাসে সপ্তর্ষিকে দেখা যায় না, তথনি ক্যামোপিয়াকে দেখা যায়।

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাদের সন্ধার সময়ে উত্তর আকাশের বেশ একটু উঁচু জারগার তোমরা ক্যাদোপিরাকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু বৈশাধ-জ্যৈচ্চ মাদে তাহাকে একবারে দেখিবে না; তথন সপ্তর্বিকেট্ আকাশে দেখিতে পাইবে। ক্যাসোপিয়া ঠিক ছারাপথের উপরে আছে; ছারাপথ ধরিয়া উত্তর আকাশে সন্ধান করিলে উহার খোঁজ পাইবে।

আখিন মাস হইতে ফাল্পন পর্যান্ত আমাদের দেশের আকশি বেশ পরিষ্কার থাকে। কার্ডিক-অগ্রহারণ মাসে সন্ধ্যাকালে তোমরা ঠিক মাধার উপরকার নক্ষত্রগুলির দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়ো। সেথানে একটি বড় নক্ষত্রমণ্ডল আছে। ইংরাজিতে এই মণ্ডলকে

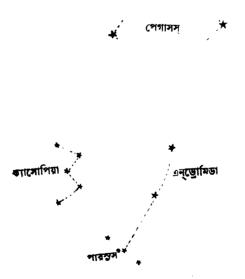

্পেগাসস্ (Pegasus) বুলে। এখানে উহার একটা ছবি দিলাম। পুদশ,—ইহার চারিটি বড় বড় নক্ষত্রে একটি বৃহৎ-চতুর্জার মন্ত হইরাছে এবং তাহার এক কোণ হইতে ভিন্তা বিভ বড় নক্ষত্র একে একে উত্তর আকাশের নীচে নামিয়াছে। চতুর্ভুক্তকে যদি একখানা বড় রকমের ঘুঁড়ি বলিয়া ধরা যার, তাহা হইলে নীচের তিনটি নক্ষত্রে ঘুঁড়ির লেজ হইরাছে মনে হয় না কি ?

ধ্রুব-নক্ষত্রকে তোমরা বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছ। যদি চিনিয়া থাক, তবে ধ্রুবের উপরেই তোমরা ক্যানোপিয়াকে দেখিবে এবং ক্যানোপিয়ার উপরে অর্থাৎ ঠিক মাথার উপরে পেগাসদকে খুঁজিয়া পাইবে।

তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছে, ঘুঁড়ি ও তাহার লেজ সকলকেই পোগাসদ্ বলে, কিন্তু তাহা নয়। কেবল ঘুঁড়িখানাই পোগাসদ্ এবং তাহার লেজের তিনটি তারা এন্ড্রোমিডা-মগুল। তাহা হইলে দেখ পোগাসসের লেজেই আর একটা নক্ষত্রমগুল আছে।

পেগাসদ্ ও এন্ড্রোমিডাকে যদি তোমরা চিনিয়া থাক, তাহা হইকে তোমরা পাস্ক্র্ রাশিকে চিনিতে পারিবে। এই নক্ষত্রমগুল পেগাসদের লেজের শেষ তারাটিতে আরম্ভ হইয়াছে। ছবিতে দেখিতে পাইবে, লেজের সহিত আড়াআড়ি ভাবে গোটা তিনেক নক্ষত্র রহিয়াছে, এগুলি পাস্ক্র্ রাশির নক্ষত্র। তোমরা আগে "আল্গল্" অর্থাৎ "কৈত্যতারা"র নাম শুনিয়াছ। এটি বেশ উচ্ছল তারা কিন্ত প্রায় তিন দিন অস্তর ইহার আলো ভয়ানক কমিয়া আসে। এই অন্ত্ নক্ষত্রকে তোমরা পাস্ক্র্ ন্-শগুলে দেখিতে পাইবে। কোথায় খুঁজিলে সন্ধান পাইবে ভাহা ছবিতে আঁকিয়া দিলাম। ছবি দেখিয়া আলাগলের সন্ধান ক্ষিয়ো এবং তার পরে ছবির সহিত মিলাইয়া আল্গলের সন্ধান ক্ষিয়ো,—তাহাকে নিশ্চিত দেখিতে পাইবে।

একে একে অনেকগুলি নক্ষত্রমণ্ড্লের কথা ভোমাদিগকে
বিকাশ । ক্যামোণিক্স, এন্ড্রোমিডা, পাস্কর্ণ,—এ দকলই ইংরাজি

নাম। ইহাদের বাংলা শ্রেষ্ট নাম নাই। এই নামগুলির সলে কতকগুলি মজার গার আছে।

একটা গল্প তোমাদের বলি, শুন।

অনেক দিন আগে গ্রীস্দেশে সিফস্ (Cepheus) নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রাণীর নাম ছিল ক্যাসোপিয়া। রাজা ও রাণী অনেক দিন স্থথে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পুত্র সন্তান ছিল না। এন্ড্রোমিডা নামে কেবল এক পরমা স্থল্দরী কন্তা ছিল। কন্তার রূপ ও গুণের কথা দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এমন স্থথের রাজ্যেও কিন্তু মহা ভয় দেখা দিল। রাজধানীর নিকটে একটা কিন্তৃতকিমাকার রাক্ষ্য আদিয়া প্রতিদিন গণ্ডায় গণ্ডায় মানুষ থাইতে আরম্ভ করিল। যাহারা রাক্ষ্যটাকে দেখিয়াছিল ভাহারা বলিতে লাগিল,—উহার শরীরের পিছনটা সাপের মত, সমুখটা কুমীরের মত; তার উপরে আবার হই পাশে হটা বড় বড় ভানা! যাহা হউক জালে হলে আকাশে দব জায়গায় দে অনায়াদে বেড়াইয়া ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ করিল। জালে ধরিতে গোলে দে জাল থণ্ড থণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিল,—শিকারীদের বাণ তার গায়ে ঠেকিয়া বাঁকিয়া ঘাইতে লাগিল।

রাজা গণক ঠাকুরকে ডাকিলেন। অনেক পাঁজিপুথি ঘাঁটিয়া ঠাকুর বলিলেন,—এই রাক্ষণ দামান্ত নয়। ইহার নাম হাইড্রা (Hydra)। স্বয়ং জলদেবতা রাগ করিয়া দিফদের রাজ্য নষ্ট করিবার জ্বন্ত উহাকে পাঠাইরাছেন। জলদেবতার অনেকগুলি স্থানরী কন্তা ছিল । কিছ রাজকুমারী এন্ড্রোমিডার রূপগুণ তারের চেয়েও বেশি। ইহা দেখিরাই জলদেবতা এন্ড্রোমিডাকে হত্যা করিবার\* জন্তা হাইড্রা রাক্ষদক্ষে পাঠাইরাছেন।

😱 দেশমন্ন রাষ্ট্র হইরা গেঁল, এন্ড্রোমিডাকে ধাইতে না পারিলে হাইড়া

রাল্য ছাড়িবে না। রালা ভয়ানক চিস্তিত হইরা পড়িবেন। প্রস্থারা বিদ্রোহী হইরা রাজবাড়িতে আদিয়া এনড়োমিডার থোঁল করিতে লাগিল।

রাজা ও রাণী কন্তাকে কিছুক্ষণ লুকাইয়া রাথিয়ছিলেন বটে, কিন্তু
একেবারে সকলকে ফাঁকি দিতে পারিলেন না। মন্ত প্রজারা
এন্ড্রোমিডাকে ধরিয়া ফেলিল এবং নদীর ধারের এক পাহাড়ে শিকল
দিয়া বাধিয়া রাথিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, দেই রাক্ষসটা রাত্রিতে
এন্ড্রোমিডাকে খাইয়া পরদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে।

রাজ্ঞা ও রাণী এন্ড্রোমিডার জন্ম কাঁদিয়া পাঁগলের মত হইয়া গেলেন এবং এন্ড্রোমিডা হাতে পায়ে শিকল পরিয়া একলাটি কাঁদিতে লাগিলেন।

রাত্রি হপুর হইরা গিরাছে, কাঁদিতে কাঁদিতে বােধ হর এন্ড্রোমিডার একটু ঘুম আদিরাছিল;—এমন সমরে থুব বড় একটা পাণীর ডানার ঝটুপটু শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি মনে করিলেন, এইবার ব্যি রাক্ষস আদিল। ভয়ে ভয়ে চােথ খুলিলেন, কিন্তু রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, এক পরমস্থলর বীরপুরুষ তীর্ধকুক হাতে করিয়া সম্থে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁর পায়ের খড়মের সঙ্গে ছটা পাখীর ডানা বাঁধা,— সেই ডানায় ভর করিয়া তিনি কোথা হইতে উড়িয়া আদিয়াছেন। বীরপুরুষ নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, তাঁহার নাম পায়্র্স্, বিপদের কথা শুনিয়া রাজকভাকে উদ্ধার করিতে আদিয়াছেন।

পার্স্বাকে কাছে পাইরা এন্ড্রোমিডা খুব খুনী হইলেন এবং তাঁর ভরও কমিল। পার্স্ব্ রাজকুমারীকে ভর্না দিরা নিকটের এক জিলবের মধ্যে দুকাইয়া রহিলেন।

রাত্রি বখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন হাতীর ডাকের মত একটা শব্দে এন্ড্রোমিডা চন্কাইয়া উঠিলেন। নদীর দিকে ভাকাইয়া দেখিলেন, জ্বল তোল্পাড় করিয়া দশটা হাতীর মত দেহ লইয়া হাইড্রা-রাক্ষন পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভাহাকে আর বেশি দ্র আসিতে হইল না, পাস্ক্ সের গ্রহটা তীরের আঘাতে তাহার দেহ গ্রহ থগু হইয়া গেল!

ভোর ইইলে লোকে ভাবিল, এন্ট্রোমিডাকে বুঝি রাক্ষ্রে থাইরা কেলিয়াছে। কিন্তু যথন তাহারা শুনিল, বীর পার্স্ন্র্ রাক্ষ্য বধ করিয়া এন্ড্রোমিডাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তথন তাহারা খুবই আশ্চর্য্য হইল। রাজা ও রাণী কন্তাকে ফিরিয়া পাইয়া পরম স্থাী ইইলেন। দেশে আবার শাস্তি ফিরিয়া আদিল। রাজা দিফদ্ খুদী ইইয়া এন্ড্রোমিডার সহিত পার্স্ব্রের বিবাহ দিলেন এবং অর্দ্ধেক রাজ্য মেয়ে জামাইকে দান করিলেন।

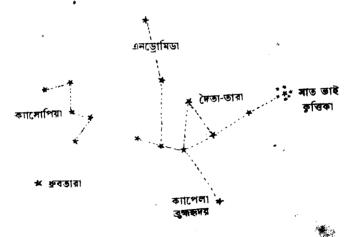

ভোমরা বৃঝিতেই পারিতেছ, যে গল্লটি বলিলাম ভাহা সভ্য নর। কিন্তু ইহাতে আগে গ্রীদের-পোকেরা বিশ্বাস করিত; এবং বলিত, রাণী ক্যালোপিরা, রাজ-জামান্তা পাস্থাস্ এবং রাজকন্তা এন্ড্রোমিডা মৃত্যুর পর এক-একটা নক্ষরমণ্ডল হইরা আকাশে রহিয়াছেন।

সিক্ষপ্ এবং হাইড্রাও উত্তর-আকাশের ছই স্থানে আছে। তৈমের। বখন নক্ষত্রের বড় ম্যাপ দেখিরা তারা চিনিতে শিধিবে, তখন ঐ ছইটি নক্ষত্র-মণ্ডলকে দেখিডে পাইবেঁ।

বাহা হউক এখন अভ নক্ষত্ত মগুলের পরিচর দেওরা বাউক।
পূর্ব্ব পৃষ্ঠার একটা ছবি দিলাম। দেখিলেই বৃঝিবে, ছবিতে এব-তারা ও
ক্যানোশিরা আছে। তার পরে পার্স্থ সের সেই তিনটি তারাও আছে।
কিন্তু পার্স্থ স্থল এখানে শেব হয় নাই। ছবিতে দেখিবে, একগাছি
মালার মত বাঁকিয়া গিয়া পার্স্থ সের অপর তারাগুলি "সাতভাই" মগুলে
ঠেকিয়াছে।

"দাত ভাইকে" তোমরা আকাশে দেখ নাই কি ? কৈহ কেহ ইহাকে "দাত বোন্"ও বলে। অগ্রহায়ণ মাদে দল্ধার পরে ইহাকে পূর্ব্ব-আকাশে দেখিতে পাইবে। দেখিলে বোধ হইবে, যেন কতকগুলি জোনাকী পোকা জড় হইয়া মিট্মিট্ করিতেছে। চেষ্টা করিলে তোমরা ইহাতে অনায়াদে ছয়টি তারা গুণিয়া বাহির করিতে পারিবে। দ্রবীণে কিছ "দাত ভাইয়ে" প্রায় চারিশত নক্ষত্র দেখা যায়। আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিবীরা এই সব নক্ষত্রকে কৃত্তিকা-রাশি বলিতেন। ইহা ব্রবাশিরই একটা এংশ।

ক্লব্রিকা অর্থাৎ "সাত ভাইরের" নীচেই ভোমরা রোহিণীকে দেখিতে পাইবে। এটি লাল রঙের বেশ একটি উজ্জল নক্ষত্র। তিন কোণার মত বে একটু জারগার অনেকগুলি নক্ষত্রকে জটলা করিতে দেখিবে, শেখানেই রোহিণীকে পুঁলিয়া পাইবে। আমাদের প্রাচীন জ্যোভিবীরা বলিতেন, রোহিণী চন্দ্রের স্ত্রী এবং বুধ গ্রহটি রোহিণী ও চন্দ্রের পুত্র।

ভোমরা আকাশে "কালপুরুষ" নামক নক্ষত্রমগুলকে দেখিয়াছ কি 💒

সমস্ত আকাশে এমন স্থুন্দর মণ্ডল বোধ হর আর নাই। এখানে ভাহার একটা ছবি দিলাম। রেখা টানিরা নক্ষত্রের যোগ করিয়া দিরাছি,—

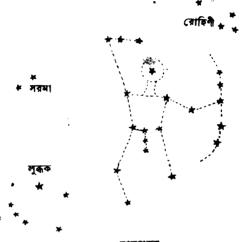

কালপুরুষ

ঠিক বেন একটা মানুষের মত চেহারা হইরাছে। তাহার হাতে ধুরুক আছে, কোমরে কোমর-বন্ধ আছে; কোমর-বন্ধে তলোরার রুলানো আছে। ইহাই কাল-পুক্ক। ইহার ইংরাজি নাম ওরারেন্ (Orion)

অগ্রহারণ মাসের শেষাশেষি সন্ধ্যার পরে, পূর্ব্ব-আকাশে তাকাইলেই তোমরা কাল-পুরুষকে দেখিতে পাইবে। মাব মাসের সন্ধ্যার তাহাকে প্রার মাধার উপরে দেখিবে। তার পরে বৈশাখ-জ্যৈটের সন্ধ্যাকালে তাহাকে পশ্চিমে অন্ত বাইতে দেখা বাইবে। আগে আমরা কাল-পুরুষের বে একটি নীহারিকার ছবি দিরাছি, তাহা ইহারি কোমরবদ্ধের নীচে তলোরার খানির মধ্যে আছে। যদি দ্রবীণ দিরা কখনো নক্ষত্র দেখার স্থবিধা হয়, ঐ নীহারিকাটিকে একবার দেখিরা লইবো।

"সাতভাই" সম্বন্ধে অনেক গল্প গুলা যার। "সাতভাই"কে আমাদের দেশের কোনো কোনো ক্যোতিষী "মাতৃমগুল' নাম দিরাছেন। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল, মাতৃমগুলের ছয়টি তারা সপ্তর্ধি-মগুলের ছয়জন ঋষির স্ত্রী। "কালপুরুষকে" লইয়া যে গল্প আছে, তাহা আবার অক্স রকম। প্রজাপতি ও উষা নামে তুইটি দেবতার কথা আমাদের অতি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদে লেখা আছে। গল্পে গুলা যায়, প্রজাপতি ও উষা হরিণের আকৃতি লইয়া নাকি কালপুরুষদের তারার মধ্যে লুকাইয়া আছে।

ঐ হই নক্ষত্রমণ্ডল-সম্বন্ধে ইংরাজিতে যে গল্প আছে, তাহা বড় মজার।

আমাদের সরস্বতী যেমন বিভার দেবতা, গ্রীকদের ডিয়ানা নামে সেই রকম এক দেবী ছিলেন। তাঁহাকে সকলে চক্র-সূর্যাের আলাের দেবতা বলিয়াও মানিত। ডিয়ানার ছয় জন স্থী ছিল। তাহাদের কাজকর্ম বেশি ছিল না; এইজন্ম ডিয়ানা দেবী রাজিতে ঘুমাইয়া পড়িলে ভাহারা জ্যোৎস্লার আলােতে পাহাড়-পর্বতে বেড়াইয়া গান করিত ও নাচিত।

এই সময়ে গ্রীস্ দেশে ওরায়েন্নামে একজন ব্যাধ ছিল। সে পাহাড়-পর্বতে শিকার করিয়া বেড়াইত। একদিন ঐ ছয় সথীদের সঙ্গে ওরায়নের দেখা হইয়া গেল। ভাহার হাতে ধনুক-বাণ ঢাল-তলায়ার ছিল, তার উপরে চেহারটোও যমদ্তের মত ভয়ানক ছিল। এই সব দেখিয়া গুনিয়া সখীরা ভয় পাইয়া পলাইতে লাগিল। ওরায়েন্ ভাবিল এ কি কাগু! উহারা দৌড়ায় কেন ? সে মঞা দেখিবার জয় সখীদের পিছনে দৌড়িতে লাগিল কিন্তু ভাহাদের ধরিতে পারিল না। ধরা পড়িবায় আকোশে উড়িতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে অনেক উপরে উঠিয়া ছয়টি

নক্ষত্রের আকারে আকাশে ভাসিরা রহিল। গ্রীস্ দেশের লোকের।
বলে, ঐ ছয়টি নক্ষত্রই একত্র হইয়া আজও আকাশে রহিয়াছে। ইয়ারাই
আমাদের "সাতভাই" অর্থাৎ ক্ত্তিকা-রাশি। আর দেই ব্যাধটিই
কালপুরুষ। এইজান্তই ইংরাজিতে কালপুরুষকে আজও ওরায়েন্
বলা হয়।

কালপুরুষ আকাশে উঠিয়া বাদ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার পোষা শিকারী কুকুরটাকে ছাড়িতে পারে নাই। ইহাও এখন একটা নক্ষত্র-মণ্ডল হইয়া আকাশে আছে। ছবিতে কুকুর-মণ্ডল ভোমরা দেখিতে পাইবে। ইহার মাঝে যে উজ্জ্ল ভারাটি রহিয়াছে, তাহাকে চিনিতে ভোমাদের কষ্ট হইবে না। এই নক্ষত্রকে ইংরাজিতে সিরিয়স্ (Sirius) বা ডগু-ষ্টার অর্থাৎ কুকুর-নক্ষত্র বলা হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিষীরা ইহার নাম দিয়াছেন "লুক্ক"। লুক্কের চেয়ে উজ্জ্ল ভারা সমস্ত আকাশেও খুঁজিয়া মিলে না। কিন্তু ইহা অনেক দ্রের নক্ষত্র,—ইহার আলো পৃথিবীতে পৌছিতে পথের মাঝে সাত আট বংসর কাটাইয়া দেয়। ভাবিয়া দেখ লুক্ক কন্ত দ্রে আছে। আগে ভোমাদিগকে যে রোহিনী (Aldebern) নক্ষত্রের কথা বলিয়াছি, ভাহা আরো দ্রের আছে। ইহার আলো বত্রিশ বংসরে পৃথিবীতে পৌছার !

যাহা হউক আমরা যে ছবি দিলাম, তাহার দহিত আকাশের নক্ষত্রদের মিলাইয়া তোমরা লুক্ষককে চিনিয়া লইতে পারিবে।

অনেক নক্ষত্র মণ্ডলের কথা বলা হইল। ইহা বুঝিয়াও ছবি দেখিয়া তোমরা উত্তর আকাশের নক্ষত্রমগুলগুলিকে চিনিতে পারিবে। এইরকম চেনা-পরিচয় হইলে তোমরা যদি নক্ষত্রদের একখানা ভাল মানচিত্র হাতে পাও, তাহা হইলে আকাশের অপর অংশের মণ্ডলগুলিকে চিনিতে তোমাদের একটুতু কষ্ট হইবে না।

## আমাদের জ্যোতিষ

নক্ষত্রে চেনা সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, তাহা পড়িয়া তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, নক্ষত্রদের চিনিবার এতই কি দরকার ! পৃথিবীর খরব না লইলে আমাদের চলে না, তাই ভূগোল পড়া দরকার ; কারণ দেশ বিদেশে চলা-কেরা করিতে হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্ম চিঠি-পত্র লিখিতে হয়, কিন্তু আমরা ত আকাশের গ্রহনক্ষত্রে বেড়াইতে যাই না, তবে কেন আকাশকে এত ভাগ করিয়া তাহাদের চিনিয়া রাখা হয় ?

এই রকম গ্রাণ্গ তোমাদের মনে হওরা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু আকাশের গ্রাংসক্ষত্র চক্রস্থর্য্যের গতিবিধি লইয়া সংসারের যে-সব কাজ-কর্ম্ম চলে, তাহার কথা গুনিলে জোমরা বৃদ্ধিবে নক্ষত্র-মণ্ডলকে না চিনিলে একবারেই চলে না।

আজকান আমরা সমন্ত দিনটাকে কত রক্ষমে ভাগ করি মনে করিয়া দেখ। আমাদের সেকেও আছে, মিনিট আছে, ঘণ্টা আছে। অর লামের আবার প্রহর, দশু, পল, বিপল, কত কি আছে। অর লামের ঘড়ি এখন যেখানে সেখানে পাওরা যায়, কাজেই সময়ের হিসাব করিতে আমাদের কট হয় না। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে আমাদের পূর্বপুরুষদিগের এ স্থবিধা ছিল না। কাজেই চক্রস্থর্যের চলাক্ষেরা দেখিয়াই ভাঁহাদের সময় ঠিক্ করিতে হইত। আবার চক্রস্থর্যের গতি ঠিক্ করিবার জন্ত নক্ষত্র চেনার দরকার হইত। এই

সকল কারণেই বিশেষ প্রয়োজনে পড়িয়া তাঁহারা নক্ষত্রদের ভাগ করিয়া চিলেন।

এক ঘণ্টা সময় কি রকমে নির্ণয় করা হইরাছে, ভোমরা বোধ इब जान। পृथिवी य मुमाब मिस्जिव प्रकलाखित ठातिमिस्क धकवात ঘুরপাক খার, তাহাকে সমান চব্বিশ ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক ভাগের সময়টুকুকে এক এক ঘণ্টা বলা হয়। কিন্তু আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এরকমে সময় ভাগ করিতেন না: তাঁছারা চাঁদের গতিবিধি দেখিয়াই সময় ভাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহারা হিসাব করিয়াছিলেন, এক পূর্ণিমার পর আর এক পূর্ণিমা আদিতে সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় লাগে। এই সময়কেই তাঁহার। মাস নাম দিয়া-ছিলেন। তার পরে দিনে দিনে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে আসিতে চাঁদ কোন কোন নক্ষত্রের ভিতর দিয়া যায়, তাহারো হািদাব করা তাঁহাদের দরকার হইরাছিল। তাঁহারা চাঁদের পথের উপরকার নক্ষত্রগুলিকে চিনিয়া রাখিতে লাগিলেন এবং যে সব নক্ষত্রদের মাঝে চাঁদের একবার পূর্ণিমা হইল, একমান পরে আবার দেখানেই পূর্ণিমা হয় কি না, জাঁহারা লক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখা গেল তাহা হয় না। আজ আকাশের যে জারগার পূর্ণিমার চাঁদকে দেখা গেল, চাঁদ সাতাইশ দিনে ঠিক সেই बाबशाब आवाद आतिवा माँजाव, देशेरे ध्वा अज़िवा श्रम का कार्करे দ্বির করিতে হইল, সাড়ে উনত্রিশ দিন অন্তর পূর্ণিমা হইলেও সাতাইশ দিনেই চাঁদ সমস্ত আকাশকে চক্র দিয়া আসে।

এই রকমে গতি ঠিক্ করা হইলে চাঁদ কোন্ নক্ষত্র হইতে কোন্
নক্ষত্রের কাছে এক দিনে আগাইতে থাকে, তাহা ঠিক্ করা দরকার
হইল। কাজেই আমাদের দেশের প্রাচীন জ্যোতিবীরা চাঁদের পর্বের
উপরকার দব তারাকে সাভাইশটা ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিলেন এবং
প্রত্যেক ভাগের তারাভিলি একত ইইয়া কি রক্ষ আঞ্চিত পাইয়াছে,

ভাষাও ঠিক করিলেন। অখিনী, ভরণী, করিকা, রোছণী, মৃগুশিরা, আজি, প্রন্তুর, প্রাা, অস্ত্রেমা, মনা, পুর্বাফ্রনী, উত্তরকন্ত্রনী, করা, চিত্রা, আজি, বিশাধা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাবাঢ়া, উত্তরজাঢ়া, শ্রবা, ধনিষ্ঠা, শতভিবা, পূর্ব-ভাত্রপদা, উত্তরভাত্রপদা এবং রেবতী—এই সাতাইশটি নাম ভোমরা বোধ হয় বাংলা পাজিতে দেখিয়াছ। এগুলিই চাঁদের সাতাইশ দিনের পথের সাতাইশটি নক্ষত্র-মগুলের নাম। সাধারণতঃ ইহাদিগকে "নক্ষত্র" বলা হয়।

আমাদের প্রাচীন স্থ্যোতিষীরা এই রকম নাম দিয়াই ছাড়েন নাই, প্রত্যেক নক্ষত্রের তারাগুলি একত্র হইয়া কিরকম আকৃতি পাইয়াছে তাঁহারা আঁকিয়া লোকদের ব্যাইয়াছেন এবং এক একটা নক্ষত্রের অধিকারে চাঁদ প্রতিদিন কতক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাও পাঁজিতে দিখিয়া রাখিবার ব্যবহা করিয়াছেন।

মনে কর, ১৩২১ সালের পাঁজিতে ৭ই পৌষ তারিথের বিবরণটা আমরা দেখিতেছি। পাঁজিতে লেখা আছে, সে দিন রাত্রি চারিটা চৌত্রিশ মিনিট পর্যান্ত শতভিষা নক্ষত্র। ইহা দেখিলেই বুঝিতে হইবে, ৭ই পৌষে চাঁদ আকাশের শতভিষা নক্ষত্রমগুলে চারিটা চৌত্রিশ মিনিট পর্যান্ত ছিল এবং তাহার পরেই সে পূর্বভাত্রপদা নক্ষত্রে পা দিয়াছিল।

ভাহা হইলে দেখ,—অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নামগুলা পাঁজিতে বৃথা লেখা হয় নাই। নামের অর্থ যাহাই হউক, নামগুলি চাঁদের পথের ভারাদের আকৃতি চিনাইয়া দেয়। যদি জ্যোভিষ-জানা কাহাকে কাছে পাও, তবে জিজাসা করিলে তিনি ভোমাদিগকে চাঁদের পথটি আকালের গায়ে ঠিক্ দেখাইয়া দিতে পারিবেন; তথন অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্রেরা কোথার আছে ভোমরা চিনিতে পারিবে।

সাধারণ লোকে এই সাভাইশটি নক্ষত্রকে কি বলে, বোধ হয়,

তোমরা জ্ঞান না। লোকে বলে, দক্ষ রাজার সাতাইশটি কন্তা ছিলেন,
এবং তাঁহাদেরি নাম ছিল অখিনী, ভরণী, ক্ষত্তিকা, রোহিণ্নী,
ইত্যাদি। দক্ষ রাজা সাতাইশ রাজকন্তার জ্ঞান সাতাইশটি জ্ঞামাইরের
সন্ধান করিতে না পারিয়া, এক চাঁদের সঙ্গেই সাতাইশ কন্তার বিবাহ
দিয়াছিলেন। তাঁহারাই এখন সাতাইশ নক্ষত্রের আকানে আকাশে
ছড়াইয়া রহিয়াছেন। চাঁদ সাতাইশ দিনে ইহাদেরি এক একবার
দেখা দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

বৈশাথ, জৈঠে, আষাঢ় প্রভৃতি যে বারোটা মাদের নাম আছে, দেগুলি আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা বোধ হর তোমরা জ্বান না। এই সব নামের সঙ্গেও জ্যোতিষের কথা জড়ানো আছে। প্রতিমাদেই একবার অমাবস্থা এবং একবার পূর্ণিমা হয়, ইহা তোমরা জান। প্রত্যেক পূর্ণিমায় চাঁদ আকাশের কোন নক্ষত্র-মণ্ডলে থাকে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভাল করিয়া দেখিতেন এবং শেই নক্ষত্রের নামে মাদের নাম দিতেন। বৎদরের যে মাদটিকে আমরা বৈশাধ বলি, দেই সময়ে চাঁদ বিশাখা নক্ষত্রে আদিয়া পূর্ণিমা দেখাইত: তাই ঐ মাদের নাম বৈশাথ হইয়াছিল। ইহার পরের পূর্ণিমা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে হইড, তাই বৈশাখের পরের মাদটির নাম জ্যৈষ্ঠ হইয়াছিল। এই রকমে আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন প্রভৃতি বাকি সব মাদেরই নামের দঙ্গে এক একটা নক্ষত্ত-মণ্ডলের নাম জড়াইয় ছিল। এখন অবশু বৈশাখের পূর্ণিমা বিশাখা নক্ষত্রে হয় না এবং ক্যৈটের পূর্ণিমাও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে হয় না; তথাপি আমরা আজও পূর্বপুরুষদিগের एम अप्रा नाम श्रीमा करेवा वरमर क्रेन वारताचे। मामरक देव माथ दे<del>वार्थ</del> আষাঢ় ইত্যাদি বলি।

তাহা হইলে দেখ, আমাদের পূর্বপুরুষেরা সময়-বিভাগ, নক্ষত্র-বিভাগ, ইত্যাদি ধাহা কিছু করিতেন, তাহার মধ্যে একটুও মিগ্যা বা আজগৰী ব্যাপার থাকিত না। বাঁটি সত্য ঘটনা সইরাই তাঁহাদের কারবার ছিল এবং সত্য গুলিকে আবিষ্কার করিবার জন্ম তাঁহাদিগকে বংসরের পর বংসর চন্দ্রসূর্যগ্রহতারার গতি দেখিতে হইত এবং অনেক হিলাবপত্র করিতে হইত। আজকালকার পাঁজিতে তোমরা তিথি নক্ষত্র সংক্রান্তি প্রভৃতি যে কথাগুলি দেখিতে পাও, সেগুলি অর্থশৃত্য নর। আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা যে-সব তত্ব বছ পরিশ্রমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাই ঐ সব কথার মধ্যে লুকান আছে।

যাহা হউক এপর্যান্ত যাহা বলিলাম তাহা ইইতে তিথিনক্ষত্রের মধ্যে নক্ষত্রের কথাটা বোধ হয় তোমরা বৃঝিতে পারিয়াছ। এখন তিথির কথাটা তোমাদিগকে বলিব।

ইহা বৃঝিতে হইলে আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা দিন মাস ও বংসরের ধেরকম গণনা করিতেন তাহা আগে জানা প্ররোজন। ইংরাজি হিসাবে দিন মাস ও বংসরের কি রকম গণনা চলে, তাহা বোধ হর তোমরা জান। এই গণনা পৃথিবীর গতি দেথিয়াই করা হয়। পৃথিবী চনিবশ ঘণ্টার নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুর্রপাক্ খায়, এজ্ঞ আমাদের চলিত দিনের পরিমাণ চনিবশ ঘণ্টা। এই রকম তিন শত পঁইবিট্টি দিন ছয় ঘণ্টায় পৃথিবী স্ব্যাকে একবার ঘুরিয়া আসে, এজ্ঞ চলিত বংসরের পরিমাণ তিন শত পঁইবিট্টি দিন। বাকি যে ছয় ঘণ্টা থাকে তাহা বংসরের মধ্যে ধরা হয় না। এই ছয় ঘণ্টা চারি বংসরে জ্ঞমা হইরা যথন চনিবশ ঘণ্টা অর্থাৎ এক দিন হইয়া দাঁড়ায়, তথন তাহা সেই বংসরের ফেব্রুয়ারি মাসে যোগ করা হয়। ইহাতে চারি বংসর অস্তরে আটাশ দিনের ক্রেক্সরারি মাস উনত্তিশ দিনে শেষ হইতে থাকে। কাজেই হিসাব ঠিক্ থাকিয়া বায়।

ুকিন্ত আনাদের জ্যোভিধীরা পৃথিবীর বোরাবুরি দেখিয়া নাণ

বংগর বা দিনের হিসাব করিতেন না। টাদকেই তারা ভাল করিরা চিনিতেন এবং চাঁদের গতি লইয়াই সময় ভাগ করিতেন।

এক পূর্ণিমা হইতে আর এক পূর্ণিমা আদিতে, দাড়ে উনত্তিশ দিন
সমন্ত্র লাগে, একথা আগেই তোমাদিগকে বলিরাছি। ইহাই আমাদের
"চাক্র মাসের" পরিমাণ। এই মাসকে যদি ত্রিশটি সমান ভাগে ভাগ
করা বান্ন, তাহা হইলে যে এক একটু সমন্ত্র পাওরা যান্ন, তাহাই
আমাদের তিথি বা "চাক্রদিন"। বারো "চাক্রমাসে" অর্থাৎ তিন শত
বাইট তিথিতে আমাদের এক চাক্র বৎসর।

ত্রিশ দিনকে যদি ত্রিশটা সমান ভাগে ভাগ করা যার, তাহা হইলে এক একটা ভাগে চকিলে ঘণ্টা অর্থাৎ এক দিন করিয়া পড়ে, তাহা হইলে দেখ, আমাদের চান্দ্রদিন অর্থাৎ তিথিগুলা একদিনের চেয়ে এক একটু ছোট। বাইটু দণ্ডে এক দিন হয়, কিন্তু তিথি হয় উনবাট্ দণ্ডে। এই জন্তই এক পূর্ণিমা হইতে আর এক পূর্ণিমা পর্যান্ত যে সাড়ে উনত্রিশ দিন সময় পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে তুইটা প্রতিপদ, তুইটা বিভীয়া, তুইটা তৃতীয়া প্রভৃতি ত্রিশটা তিথি থাপ খাইয়া যায়।

আমরা চবিবশ খণ্টায় এক দিন গণনা করিয়া থাকি। কিন্তু যদি কেহ এই নিয়ম না মানিয়া তেইশ ঘণ্টায় দিন গুণিতে আরম্ভ করে, ভাহা হইলে মাসের ও বংসরের হিসাবে কি রক্তম গোলষোগ উপস্থিত হর ভাবিয়া দেখ দেখি। যে সময়ে চবিবশ ঘণ্টার এক দিন শেষ হইবে, সেই সময়ে তেইশ ঘণ্টার এক দিন শেষ হইয়া আরো এক ঘণ্টা বেশি হইবে না কি ? আমাদের চাক্র বংসর ও প্রচলিত বংশরের মধ্যে ঠিক এই রক্ষমেরই গোল্যোগ আদিয়া পড়ে।

বারো চাক্স-মাসে তিন শত বাইট্টি ভিথি থাকে, কিন্তু ভিথিপ্তিনি এক নিনের চেরে কিছু ছোট। একজ দিনের হিসাব করিলে দেখা বার, শারো চাক্স মাসে তিন শত চুরারটির বেশি দিন থাকে না। কাকেই বলিতে হয়, আমাদের তিথির বংসর অর্থাৎ চাক্ত-বংসর তিন শত চুয়ার দিনে শেষ হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রচলিত বংসর শেষ হইতে তিন শত প্রইষটি দিন ছয় ঘণ্টা সময় লয়। কাজেই চাক্ত-বংসর প্রত্যেক প্রচলিত বংসরে এগারো দিন ছয় ঘণ্টা করিয়া আগে চলে।

অমিল জিনিসটাই থারাপ। তার পরে যদি সেই অমিল বৎসরের পর বংসর জমিয়া খুব বড় হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহা আরো থারাপ দেখায়।

মনে কর, ভোমাদের বাজীতে রোজ যে গুই টাকার বাজার করা হয়, বাজীর কর্ত্তা ভোমাকেই তাহার হিসাব রাখিতে বলিলেন শাক, বেগুন, ঘি তেল সকলেরি হিসাব তুমি থাতায় লিখিয়া ঠিক্ দিলে, কিন্ত তুই পয়সার যে লবণ কেনা হইয়াছিল তাহা লিখিতে ভূলিয়া গেলে। তাহা হইলে নেখ,—তুই টাকার হিদাব নিখিতে গিয়া তোমার তুই পর্মার অমিল হইল ৷ কর্ত্তা হিসাব দেখিলেন এবং বলিলেন, তুই টাকার মধ্যে ছুই পরসার ভূল বেশি কিছুই নয়। কিন্তু তুমি যদি এক বৎসরের তিন শত পঁইষটি দিন ধরিয়া এই রক্ষে এই প্রদার অমিল ক্রিতে থাক, বংসরের শেষে কভ অমিল হয় ভাবিয়া দেখ দেখি। ত্রিশ পরসা অর্থাৎ এগারো টাকা সাডে ছয় আনার হিদাব বাদ পড়িয়া ধার। এই অমিলকে কখনই কম বলা যায় না। সেই রকম প্রচলিত বৎসর ও চান্দ্রবংসরের মধ্যে যে এগারো দিনের ভফাৎ আছে. তাহা যদি কেবল এক বৎসরের জন্ম হইত তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তিন বৎদরে যথন ঐ এগারো দিন বাড়িতে বাড়িতে তেত্রিশ দিন এবং পাঁচ বৎসরে পঞ্চায় দিন হইয়া দীড়ার, তথন ভাহা নজ্জরে পড়ে। ममरा এই उकार पुठाইবার জন্ম চেষ্টা না করিলে চলে না।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, প্রচলিত বংগর ও চাক্তবংগরের এই তফাং থাকিলে ক্ষতি কি ! কিন্তু ক্ষতি যথেষ্ট আছে ৷ পোহাইতে পারিবে। কিছু চৈত্র বৈশাধ নালে রোগ বারাকার পদ্ধিরে। না, ভধন প্রথাকে ঠিক মাধার উপর দিয়া পশ্চিমে বাইতে দেখিবে।

ভাহা হইলে বুঝা বাইভেছে, চাঁদ বেমন অমাবস্যার পর হইছে দিনে দিনে আকাশের নক্ষত্রদের ভিতর দিরা চলে, স্থাও সেই রক্ষ আকাশের নানা হামে জারগা বদ্লাইতে বদ্লাইভে চলে। দিনের আলোতে নক্ষত্রদের দেখা বার না;—দেখা গেলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতে স্থা চাঁদের মতই নানা নক্ষত্রমগুলের ভিতর দিরা চলা-ফেরা করে।

তাহা হইলে বুঝা বাইতেছে, আকাশের নক্ষত্র-মণ্ডলদের উপর দিয়া চাঁদের বেমন একটা পথ আছে, ফ্র্রোরও সেই রক্ষম পথ আছে। ভ্যাতের মধ্যে এই যে, চাঁদ সাতাইশ নক্ষত্রদের উপর দিয়া সাভাইশ দিনে একবার চক্র দের, ফ্র্রা ঐ রক্ম একটা চক্র দিতে এক বংসর অর্থাৎ তিনশত পইষ্টি টিন সময় লয়।

ভোমরা এই কথা গুনিরা বোধ হর, একটু গোলবোপে পড়িভেছ।
টাদ সাভাইশ দিনে পৃথিবীকে ঘুরিরা আসে, কাব্দেই সে ঐ সমরে
সাভাইশ নক্ষত্রদের উপর দিরা চলে। একথা বেশ বুঝা যার। কিন্তু
ক্ষা ত পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরপাক্ খার না; তবে কেন ছাহাকে
আকাশের নক্ষত্রদের উপর দিয়া তিনশত পঁইবিটি দিনে চক্র দিতে দেখা
যাইবে ?

এই গ্রন্ন তোমাদের মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যথৰ ভোমাদের মত ছোট ছিলাম, তথন আমরাও ব্যাপারটি ভাল করিছা বুঝিতাম না। একটা উদাহরণ দিলে বোধ হর বুঝিবে।

পর পৃষ্ঠার একটা ছবি দিলাম। দেখ, ছবির মাবে একটা ছোট মন্দির রহিয়াছে এবঁই মন্দিরটিকে ঘিরিয়া একটা গোল হান্তা আছে। ঘরবাড়ী গাছপালা সবই রাস্তার বাহিরে দ্বে দূরে আছে।

• এখন মনে কর, তুমি যেন ছবির বট গাছের কাছ হইতে গোলাকার

রাক্স ধরিয়া ভানদিকে চলিতে আরম্ভ করিলে এবং মাঝে মাঝে মন্দিরটার দিকে তাকাইতে লাগিলে। বট গাছের কাছে দাঁড়াইয়া তুমি যদি মন্দিরটিকে



দেখ, তবে মন্দিরের পিছনে কি দেখিবে ? রান্তার ধারের ঐ তাল-গাছটিকে মন্দিরের পিছনে দেখা যাইবে না কি ? মন্দির যদি রান্তা হইতে একটু দূরে পাকে, তাহা হইলে উহাকে তালগাছটার একবারে গায়ে লাগানো দেখা যাইবে।

এখন মনে কর, তুমি রাস্তায় একটু চলিয়া ছবির সাঁকোর কাছে

দাঁড়াইয়াছ। এখন তুমি মন্দিরের পিছনে কি দেখিবে ? আর তাল

গাছটিকে দেখিবে না; বোধ হইবে যেন, ঐ ছোট কুঁড়ে ঘরটির

গায়ে মন্দির লাগিয়া আছে। রাস্তার উঁচু চিবিটার কাছে গিয়া দাঁড়াইলে,

কুঁড়ে ঘরটিকেও মন্দিরের পিছনে দেখা ঘাইবে না, তখন ঐ নিশানটির

গারে মন্দির আসিয়া দাঁড়াইবে।

তাহা হইলে ব্ঝিতে পারিতেছ, তুমি বেমন্ বট গাছ এবং সাঁকো প্রভৃতি জায়গা পার হইয়া রাভার চলিতে অরক্ত করিবে, ভেমনি প্রথমে ভালগাছ, ভার পরে কুঁড়ে ঘর, তার পরে নিশান, ধানের ক্ষেত ইত্যাদি বারোটা জিনিদের গামে মন্দিরকে একে একে দেখিতে পাইবে।

এই উদাহরণের কথাটা যদি বুঝিরা থাক, তাহা হইলে নক্ষক্রমের ভিতর দিরা স্থ্যের গতির কথাও তোমরা বুঝিবে। তুমি যেমন গোল রাস্তার চলিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিলে, আমাদের পৃথিবীও তেমনি আকাশের উপরকার এক গোল রাস্তার চলিয়া স্থাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আদে। পৃথিবীর রাস্তার বাহিরে অবশু গাছপালা ঘরবাড়ী কিছুই থাকে না; থাকে কেবল নক্ষত্রমগুল। কাক্ষেই তুমি যেমন মন্দিরটিকে একবার তালগাছের গায়ে, তার পরে কুঁড়ে ঘরের উপরে একে একে দেখিলে, পৃথিবী হইতে স্থ্যকে ঠিক্ তেমনি করিয়া একবার এক নক্ষত্রমগুলে, তার পর আর এক নৃতন নক্ষত্রমগুলে পরে পরে দেখা যায়।

ভূমি কভক্ষণে ছবির গোল রাস্তা দিয়া মন্দিরকে ঘূরিয়া আসিতে পার জানি না। কিন্তু পৃথিবী এক বৎসরে ভাহার গোল রাস্তা দিয়া পূর্যাকে ঘূরিয়া আসে। কাজেই আমরা পৃথিবীতে থাকিয়া আকাশের নানা নক্ষত্র-মণ্ডলের উপর দিয়া পূর্যাকে এক বৎসরে ঘূরিরা আসিতে দেখি। নক্ষত্র-মণ্ডলের উপর দিয়া পূর্যাের এই পথটাকে রাশিচক্র বলা হয়।

জ্যোতিষীরা রাশিচক্র অর্থাৎ সুর্য্যের রাস্তার উপরকার দব নক্ষত্রদের চিনিরা রাথিরাছেন এবং রাস্তাটিকে বারোটা ভাগ করিরা প্রত্যেক ভাগের নক্ষত্রমগুলের এক-একটা নামও দিরাছেন। বৈশাধ মাদে স্থ্য রাশিচক্রের যে অংশটুকু ধরিরা চলে তাহার নাম মেষ রাশি, জ্যৈষ্ঠ মাদের অংশ বৃষ রাশি, আষাঢ় মাদের অংশ মিধুন রাশি ইত্যাদি।

কুন্ত, মীন নাম দিয়া যে বারোটা ছবি দেও য়া হয়, তাহার গভীর অর্থ আছে। ঐ চাকাটি সূর্য্যের ভ্রমণ-পথেরই ছবি। নামগুলি তাহারি উপরকার নক্ষত্রমগুলের নাম এবং আক্ততিগুলি ঐ সকল নক্ষত্রমগুলেরই আকৃতি। এই বারোটা নক্ষত্রমগুলের প্রত্যেকটাকে এক একটা রাশি বলা হয়।

ভোমরা মেষ দেখিরাছ এবং বৃষও অনেক দেখিরাছ। মেষ ও বৃষরাশিতে নক্ষত্র দিরা আকাশে একটা বড় ভেড়া এবং একটা মোটা গাঁড় জাঁকা আছে, একথা ভোমরা মনে করিরো না। বারোটা রাশির মধ্যে হয় ত তুই তিনটির আক্রতি ঠিক নামেরই মত দেখিতে পাইবে; বাকি গুলিতে নামের সহিত আক্রতির মিল খুঁ জিয়া পাইবে না।

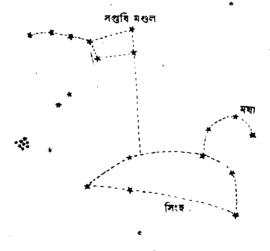

সিংহ রাশি

আমরা এখানে সিংহ, বৃশ্চিক ও মকর এই ভিনট রাশির ছবি

ভোমরা বোধ হর জান, আমাদের পূজাপার্কণ এভউপধাদ
প্রাদ্ধশান্তি দক্লি চাল্র-দিনের হিদাবে অর্থাৎ ভিথি লইরা হির করিন্তে
হর। কিন্তু প্রচলিত দিনের চেগ্রে ভিথির দিন ছোট। কাজেই
ইংরাজদের বড়দিন ইত্যাদি উৎসব বেমন প্রতিবৎসরেরই এক একটা
বাঁধা তারিথে হয়, আমাদের হুর্গাপূজা বা অপর পূজাপার্কণ বৎসরের
কোনো একটা বাঁধা তারিথে হইতে পারে না। প্রতি বৎসরেই পূজাপার্কণের দিন আগেকার বৎসরের দিনের তুলনার এগারো দিন করিরা
তক্ষাৎ হইরা পড়ে। কিন্তু এই তফাৎকে কখনই চারি পাঁচ বৎসর
ধরিয়া জমিতে দেওয়া যায় না। জমিতে দিলে, আমাদের হুর্গাপূজা
হয় ত পৌব মাদে, দোল্যাত্রা হয় ত আবাঢ় মাদে আসিয়া পড়ে। শরৎকালের শারদীয়পূজা এবং বদস্তের দোল্যাত্রাকে কি শীতকালে ও
বর্ষাকালে ফিলা কর্ত্রবা ও কথনই নয়। কাজেই প্রচলিত বৎসরের
সহিত চাক্রবৎসরের তফাৎটাকে মাঝে মাঝে ঘুচাইয়া দেওয়া আবশ্রক।
তাই আমাদের দেশের নিয়ম এই বে, চাক্র বৎপর এগারো দিন

তাই আমাদের দেশের নিয়ম এই বে, চাক্র বংশর এগান্ধো দিন করিয়া বাড়িতে বাড়িতে যখন তিন বংশরে তেত্রিশ দিন বেশি হইয়া পড়ে, তখন একটা চাক্র-মাসকে হিসাব হইতে একবারে বাদ দিতে হয়। কাজেই তেত্রিশ দিনের তফাতের পর হঠাৎ চাক্র-মাস ও প্রচলিত মাসের মধ্যে প্রায় মিল হইয়া পড়ে।

এই রকমে বাদ-দেওয় মাদকে কি বলে, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। ইহাকে মল-মাদ বলে। এই মাদটিকে হিল্লো মাদের মধ্যেই ধরেন না। কোনো যাগ-ষজ্ঞ পূজা-হোম বা গুভ কার্য্য এই মাদে করা হয় না।

কেবল হিন্দুরাই বে এই রকমে চন্দ্রের গতি দেখিয়া বংগর ঠিক করেন, ভাহা নয়। মুদলমানেরাও ঠিক এই হিদাবে বংদর ও মাদ , ভাগ করেন এবং তাঁহাদেন্দ্রিও পূজাপার্মণ দেই হিদাবে চলে। কিন্তু আমরা বেমন তিন বৎসর অন্তর এক একটা চাক্র-মাসকে বাদ দিই,
মুসলমানেরা তাহা করেন না। এই জ্বস্ত ইহাদের পূজাপার্কাণ ঠিক্ একই
অত্তে হর না। ইদ্ ও মহরম মুসলমানদের বড় পার্কাণ। চাক্র-মাস
হিসাবে দিন হির করা হর বলিরা এ গুলি বৈশাধ, জ্যেষ্ঠ প্রভৃতি সকল
মাসের মধ্যেই খুরিরা বেড়ার।

তাহা হইলে বোধ হয় ব্ঝিতে পারিলে, আমাদের পাঁজিতে প্রতিপদ বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি যে সকল তিথির কথা লেখা আছে, তাহা অর্থপূন্ত নর এবং মলমাস বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহাও একবারে নির্থক নয়। আকাশের নক্ষত্রদের মধ্যে চক্রের গতি লইয়াই এ গুলির হিসাবপত্র করিতে হইয়াছিল।

আমাদের প্রাচীন জ্যোতিধীরা চাঁদের গতিবিধি সম্বন্ধে যাহা আবিকার করিয়াছিলেন, তাহার একটু আভাস দিলাম। স্থ্য-সম্বন্ধে জাহাদের কি জানা ছিল এখন তাহারি কথা তোমাদিগকে কিছু বলিব। স্থ্য আকাশে দ্বির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং পৃথিবী প্রায় তিন শক্ত পৃইষটি নিনে তাহাকে ঘুরিয়া আদিতেছে, একথা তোমরা বার বার ভিনিয়াছ। স্থ্যের উদয়-অন্ত কি রকমে হয় তাহাও তোমরা জান। পৃথিবী চবিবশ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরপাক্ খায়, তাই মনে হয় থেন স্থা পৃর্বদিকে উঠিয়া পশ্চিমে অন্ত যায়।

কিন্তু স্থ্য কি বারো মাসই আকাশের উপরকার ঠিক্ এক পথ
দিয়াই পূর্ক হইতে পশ্চিমে যার ? তাহা কখনই যার না। গ্রীয়কানে
স্থ্য ঠিক্ মাধার উপর দিয়া চলে এবং শীতকালে সেই স্থাই দক্ষিণ
আকাশের দিকে হেলিয়া পশ্চিম দিকে যার। ইহা কি ভোমরা দেখ
নাই ? তোমাদের বাড়িতে যদি দক্ষিণ দিকে খোলা বারান্দা থাকে,
তবে দেখিতে পাইবে শীতকালে বারান্দার ভিতরে রে ফ্রি আসে। তথন
ভোর বেলায় রৌদ্রে পিঠ দিয়া তোময়া বারানার বিসরাই হয় ও রোদ্

দান। মেষ প্রথম রাশি, এই হিসাবে সিংহ পঞ্চম রাশি, বৃশ্চিক ম রাশি এবং মকর দশমরাশি। এই জন্ত পঞ্চম মাসে অর্থাৎ ভাষে বা সিংহ রাশিতে পৌছার, অন্তম মাসে অর্থাৎ অগ্রহারণে স্ব্যা ক্লিক রাশিতে থাকে এবং বৎসরের দশম মাসে অর্থাৎ মাছে স্ব্যা কের রাশিতে আসিরা দাঁডার।

সিঃছ, রাশির যে ছবি দিলাম, তাহাহইতে হরত তোমরা ইহাকে টিনিরা লইতে পারিবে। চৈত্র মাসের প্রথমে সন্ধ্যার সময়ে ইহাকে প্রায় মাথার উপরে দেখা যায়। সিংহের পারের গোড়ায় যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি রহিয়াছে এইটিকেই মঘা বলে। এই রাশির নক্ষত্রদের আকৃতির সহিত সিংহের আকৃতির কতকটা মিল দেখিতে পাইবে।

বৃশ্চিক রাশিটাও দেখিতে কতকটা বিছার মত। আষাঢ় মাসের

সন্ধ্যার সময়ে ইহাকে দক্ষিণ আকাশে স্বস্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ছায়াপথের উপরে ইহার খানিকটা থাকে, একস্ত

বৃশ্চিকে চিনিয়া লওয়া শক্ত হয় না।

মকররাশির যে ছবিটা দিশাম তাহার সহিত মকরের একটুও মিল নাই। ইহাতে কতকগুলি ছোট ছোট তারাই আছে। আম্বিন মাসের সন্ধ্যার সময়ে এই রাশিকে দক্ষিণ আকাশের খুব উপরে দেখা যায়।

বৃশ্চিক রাশি ° ভোমরা এই করেকটা রাশিকে যদি চিনিরা লক্ষ্ম পার, ভাহা হইলে রাশিচক্রটা আকাশের উপর দিয়া কি রকমে চলিরাছে বৃঝিতে পারিবে।

যদি স্থা্রের প্রমণ ও রাশিচক্রের কথা ভোমরা ব্রিয়া থাক, ভাহা

হইলে আমাদের শাবিতে হৈ সংক্রান্তির কথা বোৱা দৈবিতে তাহার গোড়ারও খবর বুকিতে শারিবে। মাণের শেষ ভাষিত্র



সাধারণত: সংক্রান্তি বলে, ইহা বোধ হর তোৰকা ক্রান । ঐদিনে র তাহার পথের এক রাশি হইতে আর এক ক্রান্তি ক্রিকেন্দ্র অং গমন করে বলিয়াই উহাকে সংক্রান্তি বলে ।

১৩২১ সালের কার্ত্তিক মাস ফ্রিন্ট, নিনে শেষ হই মাটে । কার্টি মাসটা বংসরের কাইনু মান, একস্ত রাশিচফ্রের কার্টন স্থান কার্টি তুলারাশিকে ব্র্য়া সমস্ত কার্ত্তিক মাস কাটাইরাহিন। তিংগে কার্টি সে তুলা ছাড়িয়া বৃশ্চিকে পা দিরাছিল, একস্ত ঐ দিনটা একটি সংক্রা হইর্মী শিক্তিরাছিল। এই রকমে বারো মাসে বারোটা রাশিতে দিবার সমরে মোটামুটি বারোটা ক্লংক্রান্তি হয়।

তাহা হইবে দেব, আমাজাৰ পাজিতে রাশিচজ এবং মেৰ্ঃ ইতাাৰি বাজোটা ছবি নেৰিতে ব্যক্ত অনুষ্ঠ হউক, এপ্ৰনিষ্ঠ গোড় গভীঃ অৰ্থ আছে।